







## সোনার ঘণ্টা

692

<del>Col</del>

altentet:

Calcona 700007 (1si Roor)

অনিল ভৌমিক



LEW NEWLE

हिंगानाचि शाम

উদ্ধূল সাহিত্য মন্দির কলিক্যতা-৭০০০০৭ SONAR-GHANTA by Anil Bhowmick Rs 10.00

প্রথম প্রকাশ শুভ দীপাবলী, ১৩৮৬ নভেম্বর, ১৯৭৯

Published by—
UJJAL SAHITYA MANDIR
C-3, College Street Market,
Calcutta, 700007 (1st floor)

অষ্টম মুদ্রণ ঃ শুভ অক্ষ তৃতীয়া, ১৩৯৪ মে, ১৯৮৭

প্রতিষ্ঠাতা:
শরংচন্দ্র পাল
কিরীটিকুমার পাল

প্রকাশিকাঃ
ম্বপ্রিয়া পাল
উজ্জল-সাহিত্য-মন্দির
সি-৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট (দ্বিতলে)
কলিকাতা৭০০০৭

মূজাকর ঃ সন্তোষী প্রিন্টার্দ তাপস স তরা ১৪৩, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা-৯

विकार्यान विकारक

প্রচ্ছদচিত্র ঃ

নারায়ণ দেবনাথ

পরিকল্পনা : দিবাছাতি পাল

দশ টাকা



## 'সোনার ঘণ্টা' প্রসজে

ষ্টা সোনার কি রূপোর কি নেহাৎই তামার বা পিতলের, সেটা কোন বিচারের কথাই নয়। আসল যা হ'ল বিচার্য তা হচ্ছে ঘণ্টার ধ্বনি। সে ধ্বনি দিয়েই ঘণ্টার সত্যকার পরিচয়।

THE BY MINES SHOWING

'সোনার ঘন্টা' নামটির দরুল যে কথাগুলি বলবার স্থযোগ পেলাম শ্রীঅনিল ভৌমিকের সেই কিশোর উপন্যাসটি সম্বন্ধে সেগুলি বিশেষভাবে থাটে। বাংলা ভাষায় ছোটদের জন্ম লেখা বই-এর সংখ্যা ইদানীং যথেষ্ট বাড়লেও সভ্যিকার সার্থক লেখার দেখা খুব কমই মেলে। 'সোনার ঘন্টা' তার মধ্যে একটি বিশেষভাবে সমাদর পাবার বই, একথা অসক্ষোচে বলতে পারি। গল্পের বিষয় ও বলবার মুসিয়ানা, সব দিক দিয়েই বইটি মনে রাখবার মত।

मिक्रे सर्वाहर । विश्वसाराध्य वर्षत्र वह भागिका हेक क्रिकेन भागिक

THE STATE OF THE STATE OF THE STATES

वावार विकासिक विकासिक विकासिक विकासिक

nair emissioned ethermine end emissioned a concession concess has

## 'কসবা জগদীশ বিজ্ঞাপীঠ'-এর প্রাক্তন, বর্তমান ও ভবিষ্যুৎ ছাত্রদের উদ্দেশ্যে—

## बिद्यमन

একটি চিত্রকাহিনীই "সোনার ঘন্টা" উপস্থাসটির মূল প্রেরণা। সেই কাহিনী ঢেলে সাজাতে গিয়ে ঘটনা, চরিত্র সবকিছু আমাকে নতুন ক'রে ভাবতে হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ—ইহুদী জ্যাকৰ, কাদেম, মকবুল, কজল, হ্যারি প্রভৃতি চরিত্রগুলো আমারই চিন্তার ফসল। কুয়াশা, ঝড় আর ডুবো পাহাড়ের প্রতিকুলতা পেরিয়ে সোনার ঘন্টার দ্বীপে যাওয়া ও ফেরা, ছ'টো মোহরে থোদিত নক্সার কাহিনী ইত্যাদি ঘটনাগুলিকে বিশ্বাসযোগ্য করে ভোলার মতো ক'রে আমাকে সাজাতে হয়েছে। অনেকস্থলে চিত্রকাহিনীর ফাঁকও পূরণ করতে হয়েছে। এইভাবে বর্তমান উপস্থাসের পূর্ণরূপ গড়ে উঠেছে।

সবশেষে নিবেদন—উপত্থাসটি কিশোরদের জন্য রচিত। তাই কাহিনীর নায়ক ফ্রান্সিসকে নিছক এ্যাডভেঞ্চার বিলাসীরূপে অঙ্কন না ক'রে তাকে একটা জীবন-দর্শনের ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছি। কিশোরদের মনে এই দৃষ্টিভঙ্গীটুকু স্বীকৃতি পেলেই "সোনার ঘন্টা" রচনা দার্থক ব'লে মনে করবো।

প্রদক্ষতঃ উল্লেখ্য—"সোনার ঘন্টা" প্রথমে 'শুকতারা' পত্রিকায় ধারাবাহিক উপন্যাসরূপে প্রকাশিত হয়েছিল।

मी**शावनी**, ১৩৮७

的原理 "特征"的问题。

অনিল ভৌমিক

অনেকদিন আগের কথা। শাল্ত সমুদ্রের বুখ চিরে চলেছে একটা নিঃসঙ্গ পালতোলা জাহাজ। যতদুর চোখ যার শুধু জল আর জল—সীমাহীন সমুদ্র।

বিকেলের পড়ত রোদে পশ্চিমের আকাশটা যেন স্বপ্রময় হয়ে উঠেছে। জাহাজের ডেক-এ দ গভিয়ে সেইদিকে তাকিয়েছিল ফ্রান্সিন। সে কিল্তু পশ্চিমের আবির-ঝরা আকাশ দেখছিল না। সে ছিল নিজের চিল্তায় মগ্র। ডেক-এ পায়চারি করতে-করতে মাঝে-মাঝে দ গভিয়ে পড়ছিল। ভূর্ ক্রতেক তাকাচ্ছিল, কখনো আকাশের দিকে, কখনো সম্দ্রের দিকে। তার মাথায় শর্ধ্ব একটাই চিশ্তা—সোনার ঘণ্টার গলপ কি সত্যি, না সবটাই গ্রহা। নিরেট সোনা দিয়ে তৈরী একটা ঘণ্টা—বিরাট ঘণ্টা—এই ভ্রমধ্যসাগরের কাছাকাছি কোন দ্বীপে নাকি আছে সেটা। কেউ বলে সেই সোনার ঘণ্টাটা নাকি জাহাজের মাস্তুলের সমান উর্ব্ কেউ বলে সাত-আট মান্য সমান উর্ব্ । যত বড়ই হোক —নিরেট সোনা দিয়ে তৈরি একটা ঘণ্টা, সোজা কথা নয়।

এই ঘণ্টাটা তৈরি করার ইতিহাসও বিচিত্র। স্পেন দেশের সম্দ্রের ধারে ভিমেলো নামে ছোট্ট একটা শহর। সেখানকার গীর্জায় থাকতো জনপঞ্চাশেক পাদ্রী। তারা দিনের বেলায় পাদ্রীর কাজকর্ম করতো। কিন্তু সন্ধ্যে হলেই পাদ্রীর পোশাক খ্বলে ফেলে সাধারণ পোশাক পরে নিতো। তারপর ঘোড়ায় চড়ে বের্ত। ডাকাতি, ল্বটপাট করতে। প্রতি রাত্রে দশ-পনেরোজন করে বের্ত। টাকা-পয়সা ল্বঠ করা তাদের লক্ষ্য ছিল না। লক্ষ্য শ্ব্রু একটাই —সোনা সংগ্রহ করা। শ্ব্রু সোনাই ল্বঠ করত তারা।

ধারে-কাছে শহরগ্রলোতে এমন কি দ্র-দ্র শহরেও তারা ডাকাতি করতে যেত। ভোর হবার আগেই ফিরে আসত ডিমেলোর গীর্জার। গীর্জার পেছনে ঘন জঙ্গল। তার মধ্যে একটা ঘণ্টার ছাঁচ মাটি দিয়ে তৈরি করেছিল। সোনার মোহর বা অলংকার যা কিছ্ম ডাকাতি করে আনত, সব গলিয়ে সেই ঘণ্টার ছাঁচে ফেলে দিত। এইভাবে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর সোনা দিয়ে ছাঁচ ভরানো চলল।

কিন্তু ঘণ্টা অর্থেক তৈরি হবার পর কাজ বন্ধ হয়ে গেল। এত ডাকাতি হতে দেখে দেশের সব বড়লোকেরা সাবধান হয়ে গেল। তারা সোনা সরিয়ে ফেলতে লাগল। ডাকাতি করে সিন্দর্ক ভেঙে পাদ্রী ডাকাতরা পেতে লাগল শর্ধ, র্পার মন্দ্র। মোহর বা সোনার অলংকারের নামগন্ধও নেই।

কি করা যায় ? ভাকাত পাদ্রীরা সব মাথায় হাত দিয়ে বসল। সোনার ঘণ্টাটা অর্থেক হয়ে থাকবে ? তারা যখন ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছে না, তখন একজন পাদ্রী খবর নিয়ে এল—দেশের সব বড়লোকেরা বিদেশে সোনা সরিয়ে ফেলছে জাহাজে করে। ব্যাস। অমনি পাদ্রী ভাকাতরা ঠিক করে ফেলল; এবার জাহাজ ল্ফ করতে হবে। যেমন কথা তেমনি কাজ। একটা জাহাজ কিনে ফেলল তারা। তারপর নিজেদের মধ্যে থেকে তিরিশজন বাছাই করা লোক নিয়ে একদিন গভীর রাত্রে তারা সম্দ্রে জাহাজ ভাসাল। বাকি পাদ্রীরা গীর্জাতেই রইল। লোকের চোখে ধ্লো দিতে হবে তো! ভিমেলোশহরের লোকেরা জানল—গীর্জার তিরিশজন পাদ্রী বিদেশে গেছে ধর্মপ্রচারের জন্যে।

कारता मत्नेहे जात मल्निर्द्र जवकाम तहेन ना ।

দীর্ঘ তিন-চার মাস ধরে পাদ্রী ভাকাতরা সম্বদ্রের ব্বকে ভাকাতি করে বেড়াল। স্পেনদেশ থেকে ্যত জাহাজ সোনা নিয়ে বিদেশে যাচ্ছিল, কোন জাহাজ রেহাই পেল না।



ফ্রান্সিস নিঃশবেদ আঙ্বল দিয়ে পশ্চিমের লাল আকাশটা দেখাল।

লন্ঠতরাজ শেষ করে ডাকাত পাদ্রীরা ডিমেলো শহরের গীর্জার ফ্রিরে এল। জাহাজ থেকে নামানো হল সোনার্ভাত বাক্স। দেখা গেল কুড়িটা কাঠের বাক্স ভাত অজস্র মোহর আর সোনার অলংকার। স্বাই খ্ব খুশী হল। যাক্ এতদিনে ঘণ্টাটা প্রেরা তৈরী হবে।

ঘণ্টাটা সম্পর্ণ তৈরী হল।
কিন্তু মাটির ছাঁচটা ভেঙে ফেলল না।
ছাঁচ ভেঙে ফেললেই তো সোনার
ঘণ্টাটা বেরিয়ে আসবে। র্যাদ সোনার
ঝক্মকানি কারোর নজরে পড়ে যায়।

তারপরের ঘটনা সঠিক জানা যায় না। তবে ফ্রান্সিস ব্র্ডো নাবিকদের মুখে গলপ শ্রুনেছে, ডাকাত পাদ্রীরা নাকি একটা মস্তবড় কাঠের পাঠাতনে সেই সোনার ঘণ্টা তুলে নিয়ে জাহাজের পেছনে বে'ধে নির্দেদশ যাত্রা করেছিল। ভুমধ্যসাগরের ধারে কাছে

এক নির্জন দ্বীপে তারা সোনার ঘণ্টাটা ল্ব্রাকিয়ে রেখেছিল। তারপর ফেরার পথে প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে ডাকাত পাদ্রীদের জাহাজ ড়ুবে গিয়েছিল। একজনও বার্টোন। কার্জেই সেই নির্জন দ্বীপের হাদস আজও সবার কাজে অজ্ঞানাই থেকে গেছে।

—এই যে ভায়া!

ফ্রান্সিসের চিন্তার জাল ছি'ড়ে গেল। ভ্রুঁড়িওলা জ্যাকব কথন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, ও ব্রুওতেই পারেনি। জ্যাকব হাসতে-হাসতে বলল—ভূর্ব ক্রুঁচকে কি ভাবছিলে অত ? ফ্রান্সিস নিঃশব্দে আঙ্বল দিয়ে পশ্চিমের লাল আকাশটা দেখাল।

— ওখানে কি ? জ্যাকব বোকাটে মুখে জিজ্জেস করল।

— ওখানে—আকাশে কত সোনা—অথচ সব ধরাছে নার বাইরে। জ্যাকব এক মুহুর্ত চুপ করে থেকে বাজখ ই গলার হেসে বললো— "ফ্রান্সিস—তোমার নির্ঘাণ ক্লিদে পেয়েছে, খাবে চলো।"

খেতে বসে দ্ব'জনে কথাবার্তা বলতে লাগল। ফ্রান্সিস জাহাজের আর কোন নাবিকের সঙ্গে বেশী মিশত না। ওর ভালও লাগত না। কিন্তু এই ভ্র'ড়িওলা জ্যাকবের সঙ্গে ওর খুব বন্ধবৃত্ব হয়ে গিয়েছিল। ও জ্যাকবের কাছে মনের কথা খুলে বলত। ফ্রান্সিস ছিল জাতিতে ভাইকিং। ইউরোপের পশ্চিম সম্দ্রতীরে ভাইকিংদের দেশ। ভাইকিংদের অবশ্য বদনাম ছিল জলদস্যু জাত বলে। শোর্ষে-বার্ষে আর জাহাদ চালনার অসাধারণ নৈপ্যুণ্যের জনো ইউরোপের সব জাতিই তাদের সমীহ করত। ফ্রান্সিস কিন্তু সাধারণ ঘরের ছেলে না। ভাইকিংদের রাজার মন্ত্রীর ছেলে সে। কিন্তু এই ভিনদেশী জাহাজে যাচ্ছিল সাধারণ নাবিকদের কাজ নিয়ে—নিজের পরিচয় গোপন করে। এটা জানত শ্রুধ্ব ভুইড়িওলা জ্যাকব।

ম্রগার ঠাাং চিব্বতে-চিব্বতে জ্যাক্ব ডাকল — ফ্রান্সিস ?

- 一至。一
- —তুমি বাপ্র দৈশে ফিরে যাও।
- **-**কেন ?
- আমাদের এই দ ভ্বাওয়া, ভেক-মোছা এসব কম্মো তোমার জনো নয়।
  ফ্রান্সিস একটা চুপ করে থেকে বলল তোমার কথাটা মিথ্যে নয়। এত পরিশ্রমের
  কাজ আমি জীবনে করিনি। কিন্তু জানো তো আমার ভাইকিং যে কোনরকম কষ্ট
  সহ্য করবার ক্ষমতা আমাদের জন্মগত। তা ছাড়া
  - কি ?
  - —ছেলেবেলা থেকে শ<sub>ন</sub>নে আর্সাছ সেই সোনার ঘণ্টার গলপ—
  - —ও। সেই ভাকাত পাদ্রীদের সোনার ঘণ্টা ? আরে ভাই ওটা গণজাখ্বরী গপ্পো।
  - —আমার কিন্তু তা মনে হয় না।
  - **—তবে** ?
- —আমার দঢ়ে বিশ্বাস ভূমধাসাগরের ধারে-কাছে—কোন দ্বীপে নিশ্চয়ই সেই সোনার স্থাতী আছে।
  - পাগল। জ্যাকব খ্ক্-খ্ক্ করে হেসে উঠল।

ফ্রান্সিস একবার চারিদিকে তাকিয়ে নিয়ে চাপাস্বরে বললো—জানো—দেশ ছাড়বার আগে—একজন ব্লড়ো নাবিকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। ব্লড়োটা বলত—ও নাকি সোনার ঘণ্টার বাজনা শ্লনেছে।

- —এ°াা, বলো কি! জ্যাকব অবাক চোখে তাকাল।
- —লোকে অবশ্য ব্রড়ো নাবিকটাকে পাগল বলে ক্ষেপাত। আমি কিন্তু মন দিয়ে

  তর্গালপ শানেভিলাম।
  - —িক গলপ ?
- ভূমধ্যসাগর দিয়ে নাকি ওদের জাহাজ আসছিল একবার। সেই সময় এক প্রচণ্ড বাড়ের মুখে ওরা দিক ভূল করে ফেলে। তারপর ডুবো পাহাড়ের গায়ে ধাকা লেগে ওদের জাহাজ ডুবে যায়। ডুবণত জাহাজ থেকে জলে ঝণিসিয়ে পড়ার সময় ও একটা ঘণ্টার শব্দ শুনেছিল—চং—চং। ঝড়জলের শব্দ ছাপিয়ে বেজেই চলেছিল—চং—চং।

জ্যাকবের খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। সে হ°া করে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তার্কিয়ে থেকে তারপর জিজ্জেস করলে—সোনার ঘণ্টার শব্দ ?

— निम्ठारे । क्वान्त्रिम भाशा वाधिकता वनन ।

ভূ°ড়িওয়ালা জ্যাকবের মুখ দিয়ে আর কথা সরলো না।

পরের দ্ব'দিন জাহাজের নাবিকদের বেশ আনন্দেই কাটলো। পরিপ্কার ঝকঝকে আকাশ । জাহাজের পালগ্বলো হাওয়ার তোড়ে বেল্বনের মত ফ্বলে উঠল। জাহাজ চলল তীরবেগে। দ'ড়েটানার হাড়ভাঙ্গা খাট্বনি থেকে নাবিকরা এই দ্ব'দিন রেহাই পেল। কিন্তু জাহাজের ডেক পরিপ্কার করা, জাহাজের মালিকের ফাই-ফরমাস খাটা, এসব করতে হল। তব্ব নাবিকেরা সময় পেল—তাস খেলল, ছক্কা-পাঞ্জা খেলল, আড্ডা দিল, গলপগ্রজব করল অনেক রাত পর্যন্ত।

ফ্রান্সিস যতক্ষণ সময় পেয়েছে হয় ডেক-এ পার্চার করেছে, নয়তো নিজের বিছানার শরুরে থেকেছে। ত্বাঁড়ওলা জ্যাকব মাঝে-মাঝে ওর থেঁজে করে গেছে। শরীর ভালো আছে কিনা, জিজ্ঞেস করেছে। একট্ব খোশগলপও করতে চেয়েছে। কিন্তু ফ্রান্সিসের তরফ থেকে কোন উৎসাহ পেয়ে অন্য নাবিকের আন্ডায় গিয়ে গলপ জর্ড়েছে। ফ্রান্সিসের একা থাকতে ভালো লাগছিল, নিজের চিশ্তায় ডুবে থাকতে। দেশ ছেড়েছে কতদিন হয়ে গেল। আত্মীয়-স্বজন সবাইকে ছেড়ে এক নির্দেশশ যাত্রায় বেরিয়েছে ও। কবে ফিরবে অথবা কোনদিন ফিরবে কি না কে জানে। মাথায় ওর মাত্র একটাই সংকলপ, যে করেই হোক খব্জি বের করতে হবে সোনার ঘণ্টার হাদস।

সোনার ঘণ্টার কথা ভাবতে-ভাবতে কখন ঘ্রমে চোখ জড়িয়ে এসেছিল, ফ্রান্সিস জানে না। হঠাৎ নাবিকদের দৌড়াদৌড়ি উচ্চ কণ্ঠে ডাকাডাকি-হ'াকাহ'াকি শ্রনে ওর ঘ্রম ভেঙে গেল। ভোর হয়ে গেছে বোঝা যাছে। কিল্কু হল কি ? এদের এত উত্তেজনার কারণ কি ? এমন সময় জ্যাকব ছ্টতে-ছ্টতে ফ্রান্সিসের কাছে এল।

- —সাংঘাতিক কাণ্ড। জ্যাকব তখনও হ<sup>°</sup>াপাচ্ছে।
- ─িক হয়েছে ?
- —ওপরে—ডেক-এ চল —দেখবে'খন।

দ্রতপারে ফ্রান্সিস ডেক-এর ওপরে উঠে এল। জাহাজের সবাই ডেক-এর ওপর এসে জড়ো হরেছে। ফ্রান্সিস জাহাজের চারপাশে সম্দ্র আকাশের দিকে তাকিরে অবাক হরে গেল। প্রচণ্ড গ্রীষ্মকাল তখন। আর বেলাও হরেছে। অথচ চারদিকে কুয়াশার ঘন আন্তরণ। সূর্য ঢাকা পড়ে গেছে। চারিদিকে কেমন একটা মেটে কালো। এক ফেণটা বাতাস নেই। জাহাজটা ছাণ্রর দণ্ডিরে আছে। সকলের মথেই দ্বশিচন্তার ছাপ। এই অসমরের কুয়াশা? কোন এক অমঙ্গলের চিহ্ন নর

জাহাজের মালিক সদার-নাবিককে নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। বোধহয় কি করবে এখন তারই শলা-পরামর্শ করতে। সবাই বিম, ঢ়ের মত দ গড়িয়ে আছে। হঠাৎ ফ্রান্সিস খুশীতে শিস্ দিয়ে উঠল। আশ্চর্য! শিসের শব্দ অনেকের কানেই পে ছিল। এই বিপত্তির সময় কোন্ বেআকেলে শিস দেয় রে? তারা ফ্রান্সিসের দিকে ম খ ফিরিয়ে তাকাল। দেখল—ফ্রান্সিসের ম খে ম দ্রু হাসি। এবার ওদের আরো অবাক হবার পালা। ফ্রান্সিসেকে ওরা কেউ কখনো হাসতে দেখেনি। সব সময় গোমড়া ম খে ভ্রু

-কু°চকে থাকতেই দেখেছে। মাথায় যেন রাজ্যের দর্নশ্চণতা। এই লোকটা হাসছে ? অবাক কা°ড ।

ফ্রান্সিসের এই খুন্শীতে অর্থাৎ নিস্ দিয়ে ওঠাটা কেউই ভালো চোখে দেখল। তবে সবাই মনে-মনে গরজাতে লাগল। জ্যাকব গশ্ভীর মুখে ফ্রান্সিসের কাছে এসে দণড়াল। চাপাস্বরে বলল—বেশী বাড়াবাড়ি করো না।

**—কেন** ?

—সবাই ভয়ে মরছি, আর তুমি কিনা শিস্ দিচ্ছো ?

ফ্রান্সিস হেসে উঠল। জ্যাকব মুখ বে°কিয়ে বলল, তোমরা ভাইকিং—খুব সাহসী তোমরা, কিন্তু তাই বলে তোমার কি মৃত্যু ভয়ও নেই ?

- —আছে বৈ-কি! তবে আমার খুশী হবার অন্য কারণ আছে।
- -वत्ना कि ?

—হ°্যা ? ফ্রান্সিস জ্যাকবের কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা খুশীর স্বরে বলতে লাগল — জানো সেই ব্রুড়ো পাগলা নাবিকটা বলছিল—ওদের জাহাজ ঝড়ের মুখে পড়বার আগে; ভূবো পাহাড়ে ধাক্কা খাওয়ার আগে—এমনি ঘন কুয়াশার মধ্যে আটকে গিয়েছিল — ঠিক এমনি অবস্থা —বাতাস নেই, কুয়াশায় চারিদিক অন্ধকার—

ফ্রান্সিস আর জ্যাকব ডেক-এর কোণায় দ'াড়িয়ে যথন কথা বলেছিল, তথন লক্ষ্য করেনি যে, ভেক-এর আর এর কোণে নাবিকদের একটা জটলার স্ভিট হয়েছে। ওরা ফিস্ফিস্ করে নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করছে। দ্<sup>2</sup>-একজন চোখের ঈশারায় জ্যাকবকে দেখল। ব্যাপারটা স্ববিধে নয়। কিছ্ব একটা যড়যশ্র চলছে। জ্যাকব সজাগ হল। ফ্রান্সিস এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি। ও উল্টোদিকে মুখ ফিরিয়ে সামনের সাদাটে কুয়াশার আন্তরণের দিকে তাকিয়ে নিজের চিন্তায় বিভোর।

নাবিকদের জটলা থেকে তিন-চারজন যণ্ডাগোছের নাবিক ধীর পায়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। জ্যাকব ওদের মূখ দেখেই ব্রুবলো, কিছ্র একটা কুমতলব আছে ওদের। ফ্রান্সিসকে কন্ই দিয়ে একটা গ<sup>°</sup>্বতো দিল। ফ্রান্সিস ঘ্রুরে দ<sup>°</sup>াড়াল। জিজ্ঞাস্ক দ্বিউতে জ্যাকবের দিকে তাকাল। জ্যাকব চোথের ঈশারায় বণ্ডাগোছের লোকগ্লোকে দেখল। তাদের পেছনে-পেছনে আর সব নাবিকেরা দল বে°ধে এগিয়ে আসছে দেখা গেল। ফ্রান্সিস ব্রুল, কিছ্ব একটা মতবল নিয়েই ওরা এদিকে আসছে। ও কিন্তু এই থমথমে আবহাওয়াটাকে কাটিয়ে দেবার জন্যে হেসে গলা চড়িয়ে বলল—ব্যাপার কি ? অগা— এখানে নাচের আসর বসবে নাকি ? কিন্তু কেউ ওর কথার জবাব দিল না । যণ্ডাগোছের লোক ক'জন ওদের দ্ব'জনের কাছ থেকে হাত পণচেক দ্বে এসে দণাড়াল। দলের মধ্যে থেকে ইয়া দশাসই চেহারার একজন গশ্ভীর গলায় ডাকল—এই জ্যাকব, শোন এদিকে।

ফ্রান্সিস তথন হেসে বলল —যা বলবার বাপ্র ওখান থেকেই বলো না।

সেই নাবিকটা এবার আঙ্গ্রল দিয়ে জ্যাকবকে দেখিয়ে পেছনের নাবিকেদর তাকিয়ে— এই জ্যাকব ব্যাটা ইছ্,দী। এই বিধ্বমীটা যতক্ষণ জাহাজে থাকবে — ততক্ষণ কুয়াশা কাটবে না — বিপদ আরো বাড়বে ! তোমরাই বলো ভাই — এই অল্বক্ষ্বণেটাকে কি করবো ?

इरे-ररे हीश्कात छेठेल नाविकलत मस्या।

কেউ-কেউ তীক্ষ্ণবরে চেচিয়ে বলল—জলে ছ<sup>°</sup>্ডে ফেলে দাও।

—খুন কর বিধর্মীটাকে।

—ফ<sup>†</sup>াসীতে লটকাও।

ভয়ে জ্যাকবের মুখ সাদা হয়ে গেল। কিছু বলবার জন্য ওর ঠে°টে দ্ব'টো ক°পতে লাগল। কিছুই বলতে পারল না। দু-হাতে মুখ ঢেকে ও কে'দে উঠল। দুশাসই চেহারার নাবিকটা জ্যাকবের উপর ঝাপিয়ে পড়বার উপক্রম করতেই ফ্রান্সিস জ্যাকবকে আড়াল করে দ<sup>®</sup>।ড়াল। ফ্রান্সিসের তথন অন্য চেহারা। মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। সমস্ত শরীরটা ইম্পাতের মত কঠিন হয়ে উঠেছে। চোখ জনলজনল করছে। দ<sup>্</sup>াতচাপা স্বরে ফ্রান্সিস বলল — জ্যাকব আমার বন্ধ<sub>ই</sub>। যে গায়ে হাত দেবে, তার হাত আমি ভেঙে দেব।

একম,হ,তে গোলমাল হই-চই থেমে গেল। ব'ভা ক'জন থমকে দাড়াল। কে যেন চौ॰कात करत छेठेल — मन् 'रोगरकरे जल ছदेए माछ ।

ু আবার চিংকার, মার-মার রব উঠল। ফ্রান্সিস আড়চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে দেখল; ডেক-এর কোণার দিকে একটা ভাঙা দাঁড়ের হাতলের অংশটা পড়ে আছে। চোখের নিমেবে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে লাঠির মত বাগিয়ে ধরল। চে°চিয়ে বলল—মরদ হো তো এক-একজন করে আয়।

দশাসই চেহারার লোকটা ফ্রান্সিসের দিকে এসে ঝাপিয়ে পড়ল। বিদ্যুৎগতিতে একপাশে সরে গিয়ে ফ্রান্সিসের হাতের ভাঙা দাঁড়টা চালল ওর মাথা লক্ষ্য করে। লোকটার মূখ দিয়ে একটা শব্দ বেরল শ্ব্দু—'অ-ক'। তারপরই ডেকের ওপর সে মূখ থ্বড়ে পড়ল। মাথাটা দ্ব'-হাতে চেপে কাতরাতে লাগল। ওর আঙ্গবলের ফাঁক দিয়ে রম্ভ গড়াতে লাগল। ঘটনার আকি স্মিকতার সবাই থমকে দাড়াল। কিন্তু একম্ত্রুর্ত। তারপরেই আর একটা ষণ্ডাগোছের লোক ঘ্রুষি বাগিয়ে ফ্রান্সিসের দিকে তেড়ে এল। ফ্রান্সিস তৈরী হয়েই ছিল। ভাঙা দাঁড়টা সোজা লোকটার থুত্নি লক্ষ্য করে চালাল। লোকটা বেমকা মার থেয়ে দ্'হাত শ্বন্যে তুলে ডেক-এর পাটাতনের ওপর চিং হয়ে পড়ল। দাঁত ভাঙল কয়েকটা। মুখ দিয়ে রক্ত উঠল। মুখ চেপে ধরে লোকটা গোঙাতে লাগল। ফ্রান্সিস উত্তেজিত জনতার নাবিকদের জটলার দিকে চোখ রেখে চাপাম্বরে ডাকল—'জ্যাকব'।

জ্যাকব এতক্ষণে সাহস ফিরে পেয়েছে। ব্রুঝতে পেরেছে ফ্রান্সিসের মত রুখে না দাঁড়াতে পারলে মরতে হবে। জ্যাকব চাপাস্বরে উত্তর দিল — কী ?

—ঐ যে ভেকঘরে দেয়ালে সদারের বেল্টস্ব্ধ তরোয়ালটা ঝোলানো রয়েছে—ঐ দেখছো?

-5°11 1

—এক ছুটে গিয়ে নিয়ে এসো। ভয় নেই—একবার তরোয়ালটা হাতে পেলে সব'কটাকে আমি একাই নিকেশ করতে পারবো—জলদি ছোট—

জ্যাকব পড়ি কি মরি করে ছ্রটল ভেক-ঘরের দেয়ালের দিকে। নাবিকদের দল কিছ্ বোঝাবার আগেই ও দেওয়ালে ঝোলানো তারোয়ালটা খপ করে খ্বলে নিল। এতক্ষণে নাবিকের দল ব্যাপারটা ব্রুঝতে পারল, সবাই হই-হই করে ছ্রুটল জ্যাকবকে ধরতে। জ্যাকব ততক্ষণে তরোয়ালটা ছ‡ড়ে দিয়েছে ফ্রান্সিসের দিকে। তরোয়ালটা ঝনাৎ করে এসে পড়ল

ফ্রান্সিসের পায়ের কাছে। তরোয়ালটা তুলে নিয়েই ছ্বুটল ভিড়ের দিকে। ততক্ষণে ক্রুন্ধ নাবিকের দল জ্যাকবকে ঘিরে ধরেছে। কয়েকজন মিলে জ্যাকবকে ধরে ভেক-ঘরের কাঠের দেয়ালে ওর মথা ঠবুকিয়ে দিতে শ্বের্করছে। কিন্তু খোলা তরোয়াল ফ্রান্সিসকে ছুটে আসতে দেখে ওরা জ্যাকবকে ছেড়ে দিয়ে এদিক-ওদিক ছুটে সরে গেল। ফ্রান্সিস সেই নাবিকদলের দিকে তলোয়ার উচি য়ে গলা জড়িয়ে বলল—জ্যাকব বিধ্বমাঁ হোক, আর যাই হোক—ও আমার বন্ধ্ব্ । যদি তোদের মায়া থাকে; জ্যাকবের গায়ে হাত দিবি না।

ফ্রান্সিসের সেই র্দ্রম্তি দেখে স্বাই বেশ ঘাবড়ে গেল ! ওরা জানতো — ফ্রান্সিস জাতিতে ভাইকিং। তরোয়াল হাতে থাকলে ওদের সঙ্গে এ°টে ওঠা ম্শাকল। ডেক-এর ওপরে এত হইচই চীংকার-ছ্টোছ্ট্টর শব্দে মালিক আর নাবিক-সদরি ছ্টে ওপরে উঠে এল। ওরা ভাবতেই পারেনি, যে ব্যাপার এতদ্রে গড়িয়েছে। এদিকে দ্ব'জন ডেক-এর ওপর রক্তান্ত দেহে কাতরাচ্ছে—ওদিকে ফ্রান্সিস খোলা তরোয়াল হাতে র্দ্রগতিতে দ'াড়িয়ে।

জাহাজের মালিক আশ্চর্য হয়ে গেল। সে দ্ব'হাত তুলে চাংকার করে বলল—শোন সবাই—মারামারি করবার সময় পরে অনেক পাবে, এখন যে বিপদে পড়েছি, তা থেকে উন্ধারের কথা ভাবো।

এতক্ষণের উত্তেজনা মারামারির মধো সবাই বিপদের কথা ভূলে গিয়েছিল। এখন আবার সবাই ভর-ভর চোখে চারদিকের ঘন কুয়াশার দিকে তাকাতে লাগল। কারো মুখে কথা নেই। ।এমন সময় ষণ্ডাগোছের নাবিকদের মধো একজন চীংকার করে বলল— এই যে জ্যাকব—ও ইহুদৌ—ওর জন্যই আমাদের এই বিপদ।

আবার গোলমাল শ্রুর হল। মালিক দ্ব'হাত তুলে স্বাইকে থামাবার চেণ্টা করতে গেল। গোলমাল কমলে বলল—এটা বাপ্য জাহাজ—গাঁজে নর! কার কি ধম্মো, তাই দিয়ে আমার কি দরকার। আমি চাই কাজের লোক। জ্যাকব তো কাজকর্ম ভালোই করে।

আবার চীংকার শ্রুর হল — আমরা ওসব শ্রুনতে চাইনা।

- —জ্যাকবকে জাহাজ থেকে ফেলে দাও।
- —মাস্তুলে ফাঁসি লটকাও।

জাহাজের মালিক বাবসায়ী মান্য। সে কেন একটা লোকের জনো ঝামেলা পোহাবে। সে বলল—বেশ তোমরা যা চাইছে, তাই হবে।

ফ্রান্সিস চীংকার করে বলে উঠল—আমার হাতে তরোয়াল থাকতে সোঁট হবে না।
জাহাজের মালিক পড়ল মহাফাঁপেরে! তবে সে বান্দিমান বাবসায়ী খানোখানি-রক্তপাত—এসবে বড় ভয়। বলল—ঠিক আছে—আর একটা দিন সময় দাও তোমরা। দাঁড়ে
হাত লাগাও—জাহাজ চলাক —দেখা যাক—যদি একদিনের মধ্যেও কুয়াশা না; কাটে
তা'হলে জ্যাকবকে ছাঁড়ে ফেলে দিও।

নাবিকের মধ্যে গ**ু**জন চলল। একটা পরে সেই ষণ্ডাগোছের নাবিকটা বলল, ঠিক আছে—আমরা আপনাকে একদিন সময় দিলাম।

—তা'লে আর দেরি করো না সবাই, যে যার কাজে লেগে পড়ো। মালিক নাবিক-সদারের দিকে ইশারা করল। সদার ফ্রান্সিসের কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দ'াড়াল। ফ্রান্সিস একবার সেই নাবিকদের জটলার দিকে তাকাল। তারপর তরোয়ালটা সর্দারের হাতে দিল। চাপাম্বরে জ্যাকবকে বলল—ভয় নেই। দেখো—একদিনের মধ্যে অনেক কিছু ঘটে যাবে।

নাবিকদের জটলা ভেঙে গেল। যে যার কাজে লেগে পড়ল। একদল পাল সামলাতে মাশ্চুল বেরে ওপরে উঠতে লাগল। ফ্রান্সিসদের দল সদারের নির্দেশে সবাই জাহাজের খোলে নেমে এল। সেখানে দ্ব'ধারে সার-সার বেণ্ডির মত কাঠের পাটাতন পাতা। সামনে একটা লম্বা দ'ড়ের হাতল। বেণ্ডিতে বসে ওরা পণ্ডাশজন দ'ড়ে হাত লাগাল তারপর সদারের ইঙ্গিতে একসঙ্গে পণ্ডাশটা দ'ড় পড়ল জলে—ঝপ্-ঝপ্। জাহাজটা নড়েচড়ে চলতে শ্রুর্ করল। ফ্রান্সিসের ঠিক সামনেই বসেছিল জ্যাকব। দ'ড়ে টানতে টানতে ফ্রান্সিস ডাকল—জ্যাকব?

- -र् ।
- —যদি সেই বুড়ো নাবিকটার কথা সাত্য হয় তাহলে—
- —তাহলে কি ?
- —তাহলে আর কিছ্মুক্ষণের মধ্যেই আমরা ঝড়ের মুখে পড়ব।
- —তারপর।
- ভূবো পাহাড়ের ধাক্কা লেগে —
- —জলের তলার অক্বা পাবে—
- তার আগে সোনার ঘ°টার বাজনা তো শানতে পাবো।

জ্যাকব এবার মুখ ফিরিয়ে ফ্রাম্পিসের মুখের দিকে তাকিয়ে বিভ্বিড় করে বলল — পাগল ! জাহাজ চলল । ছপ্ — ছপ্ । পঞ্চাশটা দাড়ের শব্দ উঠছে । চারিদিকে জমে থাকা কুয়াশায় মধ্য দিয়ে জাহাজ চলছে । কেমন একটা গ্রমোট গরম । দাড়িদের গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে । একফোটা হাওয়ার জন্যে স্বাই হা-হ্বতাশ করছে ।

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ঝড়ে হাওয়ার ঝাপটায় সমস্ত জাহাজটা ভীষণভাবে কে'পে উঠল। কে কোথায় ছিটকে পড়ল, তার ঠিক নেই। পরক্ষণেই প্রবল বৃণ্টিধারা আর হাওয়ার উত্মন্তবেগ। তালগাছ সমান উ'চু-উ'চু ঢেউ জাহাজের গায়ে এসে আছড়ে পড়তে লাগল। জাহাজটা কলার মোচার মত ঢেউয়ের আঘাতে দ্লতে লাগল। এই একবার জাহাজটা ঢেউ-এর গভীর ফাটলের মধো ঢ্কে যাচ্ছে; আবার পরক্ষণেই প্রচণ্ড ধারায় উঠে আসছে ঢেউয়ের মাথায়।

ঝড়ের প্রথম ধাক্কার ফ্রান্সিস মুখ থ্বন্ডে পড়েছিল। তবে সামলে নিয়েছিল খ্ব। কারণ ও তৈরীই ছিল—ঝড় আসবেই। আর সবাই এদিক-ওদিক ছিটকে পড়েছিল। হামাগর্ড় দিয়ে কাঠের পাটাতন ধরে-ধরে তানেকেই নিজের জায়গায় ফিরে এল। এল না শর্ধ্ব জ্যাকব। কিছ্কুল আগে যে ধকল গেছে ওর ওপর দিয়ে। তারপর ঝড়ের ধাক্কায় টাল সামলাতে না পেরে পাটাতনের কোলায় জাের ধাক্কা খেয়ে ও অজ্ঞানের মত পড়েছিল একপাশে। ফ্রান্সিস কয়েকবার জ্যাকবকে ডাকল। ঝড়ের গেগানগাঁয়ানি মধ্যে সেই ভাক জ্যাকবের কানে পেগছল না। ফ্রান্সিস দগড় ছেড়ে হামাগর্ড় দিয়ে এদিক-ওদিক ঘ্রের জ্যাকবকে খাঁজতে লাগল। কিন্তু কোথায় জ্যাকব ? আর খোঁজা সাভব নয়।

প্রচণ্ড দ্বল্নের মধ্যে টাল সাম্লাতে না পেরে বারবার হ্বমাড় থেয়ে পড়েছিল ফ্রান্সিস। হঠাৎ শক্ত কিছ্তুতে ধাক্কা লেগে জাহাজের তলাটা মড়মড় করে উঠল। দা°ড়গালো প্যাকাটির মত মটমট করে ভেঙে গেল। ফুনিসস চমকে উঠল— ডুবোপাহাড়। আর এক মুহুতের্ত দেরি না ফ্রান্সিদ বহু কন্টে টলতে-টলতে ডেক-এর ওপর উঠে এল। দেখল, ঝোড়ো হাওয়ার <mark>আঘাতে বিরাট ঢেউ ডেক-এর ওপর আছড়ে পড়ছে। আর সে কি দ্<sub>র</sub>ল্বনি !</mark> ঠিক তথনই সমস্ত জল-ঝড়-ব্লিটর ছাপিয়ে শ্ননতে পেল ঘণ্টার শব্দ — ঢং-ঢং-ঢং। বেজেই চলল। সোনার ঘণ্টার শব্দ।

ফ্রান্সিস উল্লাসে চীংকার করে উঠল। ঠিক তখনই মড়মড় শব্দে জাহাজের তলাটা ভেঙে গেল, আর সেই ভাঙা ফাটল দিয়ে প্রবল-বেগে জল ঢ্বকতে লাগল। মুহ্তে জাহাজের খোলাটা ভরে <mark>গেল।</mark> জাহাজটা পেছন দিকে কাং হয়ে ডুবতে লাগল। সশব্দে মান্তবুলটা ভেঙ্গে পড়ল। জাহাজের রেলিঙের কোণায় লেগে মান্তবুলটা ভেঙে দ্বট্বকরো হয়ে গেল। উত্তাল সম্দের বৃকে মান্তব্লের যে ট্করোটা পড়ল, সেটার দিকে লক্ষ্য রেথে ফ্রান্সিস জলে ঝাঁপিরে পড়ল। ঢেউয়ের ধাক্কা থেতে কোনোরকমে ভাঙা মান্ত্রলটা জড়িয়ে ধরল। বহুকভেট মান্তবলের সঙ্গে বাঁধা দড়িটা দিয়ে নিজের শরীরটা মান্তবলের সঙ্গে বে°ধে নিল। ওদিকে ঘণ্টার শব্দ ফ্রান্সিসের কানে এসে তথন বাজছে ঢং-ঢং-ঢং।

ভোর হ্র-হয়। প্রাদকে সম্দের ঢেউয়ের মাথায় আকাশটায় লালচে রঙ ধরেছে। স্র্ উঠতে দেরি নেই। সাদা-সাদা সম্বদের পাখীগবলো উড়ছে আকাশে। বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ির মধ্যে সম্বদের জলের ধার ঘে<sup>\*</sup>ষে ফ্রান্সিস পড়ে আড়ে আছে। মড়ার মতো। কোন সাড়া নেই। ঢেউগ্বলো বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে গড়িয়ে ওর গা পর্যনত চলে আসছে।

সম্দ্র-পাখীর ডাক ফ্রান্সিসের কানে গেল। অনেক দ্রে পাখীগ্রলো ডাকছে। আস্তে-আন্তে পাখীর ডাক পণ্ট হল। চেতনা ফিরে পেল ফ্রান্সিস। বেশ কণ্ট করেই চোখ খ্লতে হল ওকে। চোখের পাতার ন্নের সাদাটে আন্তরণ পড়ে গেছে। মাথার ওপরে আকাশটা দেখল ও। অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। অনেক কণ্টে আড়ন্ট ঘাড়টা ফেরাল। দেখলো স্ব উঠতে। মন্তবড় থালার মতো টকটকে লাল স্ব । আন্তে-আন্তে স্ব টা ঢেউরের গা লাগিয়ে উঠতে লাগল। সবটা উঠল না বড় বিশ্ন, মত একটা অংশ লেগে রইল জলের সঙ্গে। তারপর ট্রুপ করে উঠে ওপরের লাল থালাটার সঙ্গে মিশে গেল। সম্দ্রে এই স্থ ওঠার দ্শ্য ফ্রান্সিসের কাছে খুবই পরিচিত। কিন্তু আজকে এটা ন হুন বলে মনে হল। বড় ভাল লাগল। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে আসছে ও।

ফ্রান্সিস জোরে শ্বাস ফেলল—সারঃ কি স্ক্রের এই প্থিবী।

বেশ কন্ট করে শরীরটা টেনে তুলল ফ্রান্সিস। হাতে ভর রেখে একবার চারীদকে তাকাল। ভরসা — যদি জাহাজের আর কেউ ওর মত ভাসতে-ভাসতে এখানে এসে উঠে থাকে। কিন্তু বিস্তীর্ণ বালিয়াড়িতে যতদ্রে চোথ যায় ও কাউকেই দেখতে পেল না। ওদের জাহাজের কেউ বোধহয় বাঁচেনি। জ্যাকবের কথা মনে পড়ল। মনটা ওর বড় খারাপ হয়ে গেল। গা থেকে বালি ঝেড়ে ফেলে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। হুঁট্বদুটো কণপছে। সোজা হয়ে দণাড়াতে কন্ট হচ্ছে। শরীর অসম্ভব দ্বলি লাগছে। তব্



উপায় নেই। চলতে হবে। লোকালয় খ্রুতে হবে। খাদ্য চাই, কিন্তু কোন্-দিকে মান,যের বসতি ?

স্থেরি আলো প্রথর হতে শ্রর্
করেছে। ফ্রান্সিস মুথে হাত দিয়ে
রোদ আড়াল করে চার্নদক দেখতে
লাগল, একদিকে শান্ত সমুদ্র।
অন্যদিকে শ্র্ধ বালি আর বালি।
জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। এ কোথায়
এলাম ? আর ভেবে কি হবে! ফ্রান্সিস
পা টেনে সেই ধ্র্-ধ্র বালির মধ্যে দিয়ে
চলতে লাগল।

মাথার ওপর স্থ<sup>ৰ্</sup> উঠে এল।
কি প্রচণ্ড তেজ স্থেরি আলোর।
তৃষার জিভ পর্যন্ত শ্রুকিয়ে আসছে,
হ্র-হ্র হাওয়া বইছে বালি উড়ছে।
শরীর আর চলছে না। মাথা ঘ্রছে।

কাছে আসতেই নজরে পড়ল তাঁব্র সারি। শরীর আর চলছে না। মাথা ঘ্রছে। মাথার ওপর আগ্ন-ঝরানো স্মা। বালির দিগতে দ্বলে-দ্বলে উঠছে। শরীর টলছে। তব্ হাঁটতেই হবে। একবার থেমে পড়লে, বালির ম্থ গাঁজে পড়ে গেলে মৃত্যু অনিবার্য। জােরে শ্বাস নিল ফ্রান্সিস। অসম্ভব! থামা চলবে না।

একি ? মরীচিকা নয় তো ? ফ্রান্সিস হাত দিয়ে চোখদ লৈ ঘবে নিল। নাঃ। ঐ তো সব্জের ইশারা। কয়েকটা খেজনুর গাছ। হাওয়ায় পাতাগনুলো নড়ছে। কছে আসতেই নজরে পড়ল তাবনুর সারি, খেজনুর গাছে বাধা অনেকগনুলো ঘোড়া, একটা ছোট জলাশার। একটা লোক ঘোড়াগনুলোকে দানা-পানি খাওয়াবার তদারকি করছিল। সেই প্রথম ফ্রান্সিসকে দেখতে পেল। লোকটা প্রথমে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। তারপর তীক্ষুস্বরে কি একটা কথা বলে চাংকার করে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে তাবনুগনুলো থেকে অনেক লোক বেরিয়ে এল। তাদের গায়ে আরবীদের পোশাক। ঢোলা জোন্বা পরনে। মাথায় বিড়েবাধা সাদা কাপড়—কান পর্যাত ঢাকা। ফ্রান্সিসসের বাকে আর দম নেই। মুখ দিয়ে হা করে শ্বাস নিচ্ছে তখন। ফ্রান্সিস শর্ধ দেখতে পেল লোকগনুলোর মধ্যে কারো কারো হাতে খোলা তরোয়াল রোদ্দনুরে বিকিয়ে উঠছে। আর কিছু দেখতে পেল না ফ্রান্সিস । সব কেমন আবছা হয়ে আসছে। ফ্রান্সিস মনুখ খ্বড়ে পড়ল বালির ওপর। অনেক লোকের কণ্ঠাবর কানে এল। ওরা নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবিল করতে-করতে এদিকেই আসছে। তারপর আর কোন শন্দই ফ্রান্সিসের কানে গেল।

ফ্রান্সিস যখন চোথ মেলল তখন রাত হয়েছে। ওপরের দিকে তাকিয়ে ব্রুবল, এটা তাব্র। আস্তে-আস্তে ওর সব কথা মনে পড়ল। চারিদিকে তাকাল। এককোণে ম্দ্র আলো জ্বলছে। একটা বিছানার মত নরম কিছুর ওপর ও শ্রুয়ে আছে। শ্রীরটা এখন অনেক ভাল লাগছে। ওপাশে কে যেন ম্দ্র্শ্বরে কথা বলছে। ফ্রান্সিস পাশ ফিরল ।

-লোকটা তাড়াতাড়ি এসে ওর মুখের ওপর বাকে পড়ল। লোকটার মাখে দাড়ি-গে ফ।
কপালে একটা গভীর ক্ষতিচিহ্ন। হয়তো তরোয়ালের কোপের। লোকটা হাসল— কি দু
এখন ভাল লাগছে ?'

म्म् दरम क्वान्त्रिम माथा नाएल।

— খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই।

—रु°ाा ।

লোকটা দ্রুতপায়ে তাঁবরুর বাইরে চলে গেল। ফ্রান্সিস ব্রুল—এই লোকটাই তার সেবাশ্রুষার ভার নিয়েছে।

পরের দিন বিকেল পর্যাল্ড ফ্রান্সিস প্রায় সমস্তক্ষণ বিছানায় শর্রে রইল। কপাল-কাটা লোকটাই তার দেখাশ্রুনো করল। ফ্রান্সিস এ লোকটার কাছ থেকে শর্ধ্ব এইট্রুকুই জানতে পারল, যে এরা একদল বেদ্বুইন বাবসায়ী। এখানথেকে কিছ্বদ্রেই আমদাদ শহর চ এখানকার স্কৃলতানের রাজধানী। ওখানেই যাবে এরা। সারাদিনে এদের দলপতি বারদ্বারেক ফ্রান্সিসকে দেখে গেছে। দলপতির দীর্ঘ দেহ, পরনে আরবীয় পোশাক, কোমরে সোনার কাজকরা খাপে লখা তরোয়াল! দলপতি বেশ হেসেই কথা বলছিল ফ্রান্সিসের সঙ্গে। ফ্রান্সিসকে তার যে বেশ পছন্দা হয়েছে, এটা বোঝা গেল। দলপতির সঙ্গে সবসময়ই একটা লোককে দেখেছিল ফ্রান্সিস। মুখে বসন্তের দাগ। কেমন এবড়ো-খেবড়ো কঠিন মুখ। ধুর্ত চোথের দ্বিট। দেখলেই বোঝা যায় লোকটা নিচ্ঠ্র প্রকৃতির।

তখন সূর্য ভূবে গেছে। অশ্ধকার হয়ে আসছে চারিদিক। ফ্রান্সিস তাঁব, থেকে বেরিয়ে একটা খেজরুর গাছের নীচে এসে বসল। জলাশয়ের ওপরে একজন বেদ্বইন একটা তেড়াব কা তারের যত্ম বাজিয়ে নাকিস্করে গান করছে। ফ্রান্সিস চুপ করে বসে গান শ্বনতে লাগল। হঠাং ফ্রান্সিস দেখল দ্রে ছায়া-ছায়া বালি-প্রান্তর দিয়ে কে যেন খ্ব জারে ঘোড়া ছ্বটিয়ে আসছে। লোকটা এল। তারপর ঘোড়া থেকে নেমেই সোজা দলপতির তাব্তে ত্বকে পড়ল। একট্ব পরেই দলপতির তাব্ব থেকে কয়েকজনকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। কয়েকজন ত্বকল। বেশ একটা ব্যক্ততার ভাব। কি খবর নিয়ে এল লোকটা ? ফ্রান্সিসের হঠাং মনে হল, ওর পাশেই কে যেন এসে দ গিড়য়েছে। আরে? সেই কপাল-কাটা লোকটা ওর জন্যে অনেক কয়েছে অথচ নাম জানা হরনি।

- —আরে বসো-বসো। ফ্রান্সিস সরে বসবার জায়গা করে দিল। লোকটাও বসল।
- কি কাণ্ড দেখ তোমার নামটাই জানা হয় নি।
- —ফজল আলি, সবাই ফজল বলেই ডাকে—লোকটা আন্তে-আন্তে বলল। এবার কি জিজ্জেস করবে ফ্রান্সিস ভেবে পেল না। ফজলই কথা বলল—তুমি আমার কপালের দাগটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। ফ্রান্সিস একট্ব অপ্রস্তুত হল। বলল—তা ওরকম দাগ তো বড় একটা দেখা যায় না।
- আমার ভাই তরোয়াল চালিয়েছিল; এটা তারই দাগ।
- —সে কি।
- 一变川

ফ্রান্সিস চুপ করে রইল।

- —সেইদিন থেকে তরোয়াল একটা রাখতে হয় তাই রাখি, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেটা খাপ থেকে বের করিনি। যাক্গে—ফজল-একট্র থেমে বলল—তুমি তো ভাই এখানকার লোক নও।
  - —ঠিক ধরেছো আমি ভাইকিং।
  - —ভাইকিং! বাপস্রে, তোমাদের বীরত্বের অনেক কাহিনী আমরা শত্নেছি।
  - তাই নাকি ? ফ্রান্সিস হাসল।
  - —তোমার নাম ?
  - —ফ্রান্সিস।
  - —কোথায় যাচ্ছিলে ?

• ফ্রান্সিস একটা ভাবল । সোনার ঘণ্টার খেণজে যাচ্ছিলাম, এ সব বলা বিপদ্জনক।
নতা ছাড়া ও সব বললে পাগলও ঠাহরে নিতে পারে। বলল—এই—ব্যবসার ফিকিরে—

- जाराजप्रीव रख़ीं **ए**ल ?
- -र°ग।

দ্ব'জনের কেউ আর কোন কথা বলল না। ফ্রান্সিস একবার আকাশের দিকে তাকাল।
পরিব্দার আকাশ। আকাশ জবড়ে তারা। কি সব্দের লাগছে দেখতে। হঠাৎ ফজল চাপাম্বরে ডাকল—ফ্রান্সিস ?

- <del>– যত তাড়াতাড়ি সম্ভ</del>ব এই দল ছেড়ে পালাও।

ফ্রান্সিস চমকে উঠে বললো—কেন ?

ফজল চারিদিক তাকিয়ে চাপাশ্বরে বলল—এটা হচ্ছে বেদনুইন মর্দস্যুদের দল।

- ─সেকি !
- −र°ा।
- তুমিও তো এই দলেরই।
- —উপায় নেই ভাই—একবার এই দস্খদলে ঢ্বকলে পালিয়ে যাওয়ার সব পথ বন্ধ।
- **—কেন** ?
- —এই তল্লাটের সব শহরে, বাজারে, মর্দ্যানে এদের চর রয়েছে। তোমাকে ঠিক খাঁজে বার করবে। তারপর—
  - মানে খুন করবে ?
  - —ব্রঝতেই পারছো।
- কিল্তু ফুলিসসের সংশয় যেতে চায় না। বলল সর্দারকে তো ভালো লোক বলেই মনে হল।
  - —তা ঠিক কিন্তু সর্দারকে চালায় এই কাসেম—কাসেমকে দেখেছো তো।
  - —হ°্যা বীভংস 'দেখতে।
  - —ষেমন চেহারা তেমনি প্রভাব। ওর মত সাংঘাতিক মানুষ আমি জীবনে দেখিন।
  - হ্র । কাসেমকে দেখে আমারও তাই মনে হয়েছে।
  - —কালকেই দেখতে পাবে, কাসেমের নিষ্ঠ্রতার নম্না।



—তার মানে ?

আজকে শেষ রাত্তিরে আমরা বের বো। গ্রন্থচর খবর নিয়ে এসেছে এইমাত্র—মন্তবড় একটা ক্যারাভান (মর পথের যাত্রীদল) এখান থেকে মাইল পণচেক দরে দিয়ে যাবে।

- —ক্যারাভ্যান ?
- —হ°্যা। ব্যবসায়ীদের ক্যারাভ্যান। দামী-দামী মালপত্র নিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া মোহর, সোনার গ্রনাগ°িটে এসব তো রয়েইছে। ক্যারাভ্যানে তো শুধু ব্যবসায়ীরাই যায় না—অন্য লোকেরাও যায় তাদের পরিবারের লোকজন নিয়ে। দল বে°ধে গেলে ভয় কম।
  - —তোমরা ক্যারাভ্যান ল<sub>ন্</sub>ঠ করবে ?
- —সর্দারের হ্রকুম। কথাটা বলেই ফজল গলা চাঁড়য়ে অন্য কথা বলতে শ্রুর্ করল—

  \*শ্রুনছি তোমাদের দেশে নাকি বরফ পড়ে—আমরা বরফ কোনদিন চোখেও দেখিন।

  ফান্সিস কি বলবে ব্রেথ উঠতে পারল না। তবে অনুমান করলো ফজল কাউকে দেখেই
  অন্য কথা বলতে শ্রুর্ করেছে। আড়চোখে তাকিয়ে দেখল খেজরে গাছের আড়াল থেকে
  কে যেন বেরিয়ে এল। কাসেম! কাসেম গম্ভীর গলায় বলল—ফজল, শেষ রাভিয়ে
  বের্তে হবে—ব্রিয়ের নাও গে যাও।

—হ'্যা এই যাচছি। ফজল তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। চলে যেতে-যেতে গলা চড়িয়ে বলল—তা'হলে এ কথাই রইল—তুমি ওখান থেকে বরফ চালান দেবে, বদলে আমি এখান থেকে বালি চালান দেবো।

কাসেম এবার কুর্ণসত মুখে হাসলো—এই সাদা ভিনদেশী—তুইও যাবি সঙ্গে।
ফ্রান্সিসের সর্বান্ধ জবলে গেল। কথা বলার কি ভঙ্গী! কিন্তু ও চুপ করে রইল।
শ্রীর দ্বর্বল। এখন আশ্রয়ের খুবই প্রয়োজন। চটাচটি করলে নিজেরই ক্ষতি। সময়
আসুক। অপমানের শোধ তুলবে।

ফ্রান্সিস কোন কথা না বলে উঠে দ'াড়িয়ে নিজের ত'াব্র দিকে পা বাড়াল। পেছনে শ্রুনল কাসেমের বাভংস হাসি—'ওঃ শাহাজাদার গেণসা হয়েছে—হা—হা।'

মর্দস্মার দল ঘোড়ায় চড়ে চলেছে। শেষ রাত্রির আকাশটা কেমন ঘোলাটে। তারা-গুলো অসপন্ট। একটা ঠাণ্ডা শিরশিরে হাওয়া বইছে। ফ্রান্সিস উটের লোমের কন্বল কান অন্দি তুলে দিল। কোমরে নতুন তরোয়ালটার খাপটায় হাত দিল একবার।

বালিতে ঘোড়ার ক্ষ্বরের অপ্পন্ত শব্দ। ঘোড়ার শ্বাস ফেলার শব্দ। মাঝে-মাঝে ঘোড়ার ডাক। মর্দস্কার দল ছুটে চলেছে। কাসেমের চীংকার শোনা গেল—আরো জোরে। ফ্রান্সিস ঘোড়ার রাশ অনেকটা আলগা করে দিল। ঘোড়ার পেটে পা ঠ্কলো। সকলেই ঘোড়ার চলা গতি বাড়িয়ে দিল।

প্রের আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে। একটা পরেই লাল টকটকে স্থা উঠল।
তারপর নরম রোদ ছড়িয়ে পড়ল ধ্বা বালির প্রাশ্তরে। সেই আলোয় হঠাৎ দ্বে গেল
—একটা অাকাবাকা সচল রেখা। ক্যারাভ্যান চলছে। কাশেমের উল্লাসিত উচ্চস্ব
শোনা গেল—আরো জোরে।

বিদ্ধু প্রতিতে প্রব্রোর ঝড় তুলে মর্দুসন্তর দল ছন্টলো ক্যারাভ্যান লক্ষ্য করে। একট্র

10.9, 2010

পরেই দেখা গেল ক্যারাজ্যানের অাঁকাবাঁকো রেখাটা ভেঙে গেল। ওরা মর্দুসন্মর লোককে দেখতে পেরেছে। যেদিকে পারছে ছ্টছে। কি॰তু মালপত্র আর সওয়ারী পিঠে নিয়ে উটগুলো আর কত জোরে ছ্টবে। কিছ্ফুণের মধ্যেই মর্দুসন্মর দল ওদের দ্বাদিক থেকে ঘিরে ধরল। সকালের আকাশটা ভরে উঠল নারী আর শিশ্বদের ভয়াত চিৎকারে।

শ্বর হল খণ্ডযদ্ধ। ক্যারাভ্যানের ব্যবসায়ীরা কিছ্ব ভাড়াকরা পাহারাদার নিয়ে যাচ্ছিল সঙ্গে। তাদের সঙ্গেই লড়াই শ্বর, হল প্রথমে। উটের পিঠে কাপড়ের ঢাকনা দেওয়া ছইগ্রলো থেকে ভেসে আসতে লাগল ভয়ার্ত কালা চীৎকার। কিন্তু সেদিকে কারো কান নেই। সকালের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল তরোয়ালের ফলা। তারপর তরোয়ালের তরোয়ালের ঠোকাঠ্বিক মুমুষ্ব্দের চীৎকার, গোঙানি।

ফ্রান্সিস একপাশে ঘোড়াটা দ'াড় করিয়ে যুদ্ধ দেখছিল। কিছ্কুক্সণের মধ্যে ক্যারা-ভানের প্রহরীরা প্রায় সবাই ব্যালির উপর লাটিয়ে পড়ল।

এমন সময় ব্যবসায়ীদের মধ্যে থেকে আরো কয়েকজন তরোয়াল হাতে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস অবাক হয়ে দেখল তার মধ্যে একটি কিশোর ছেলে। ছেলেটি অন্তৃত দক্ষতার সঙ্গে তরোয়াল চালাতে লাগল। পাঁচ-ছয়জন মর্দস্থ ওকে ঘিরে ধরল। কিন্তু ছেলেটির ধারে-কাছেও ঘেঁষতে পারছে না কেউ! ছেলেটির তরোয়াল চালানোর নিপ্রণ ভঙ্গী আর দ্বর্জায় সাহস দেখে মনে-মনে তার তারিফ না করে পারল না। যারা ওকে ঘিরে ধরেছিল তাদেরই দ্ব'জন রম্ভান্ত শরীরে পালিয়ে এল। ছেলেটি তথনও অক্ষত। সবিক্রমে তারায়াল চালাছে। কিশোর ছেলেটিকে দেখে ফ্রান্সিসের মনে পড়ল, নিজের ছোট ভাইটির কথা। তার ভাইটিও ছিল এমনি তেজী, এমনি নিভাক।

এবার আট-দশজন মর্দস্ম ছেলেটিকে ঘিরে ধরল। কিন্তু ছেলেটির প্রত্যুৎপন্ন-মতিন্বের কাছে ওদের বার বার হার স্বীকার করতে হল।

হঠাৎ দেখা গেল, কাসেম ছেলেটির দিকে এগিয়ে যাছে। ফ্রান্সিস ব্ঝল কাসেমের নিশ্চয়, কোন কুমতলব আছে। লড়াই তথন শেষ। ক্যারাভ্যানের দলের মাত্র করেকজন প্রেষ্ তথনও কোন রকমে টি'কে আছে। বাকী সবাই মৃত, নয় তো মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। রয়েছে শ্ব্ব্ নারী আর শিশ্বা। কাজেই ল্বঠতরাজ চালাতে এখন আর কোন বাধাই নেই। কিন্তু কাসেমের মতলব বোধহয় কাউকেই বে'চে থাকতে দেবে না। ফ্রান্সিস ঘোড়াটো চালিয়ে নিয়ে একট্ব এগিয়ে দ'ড়ালো।

কাসেন তক্ষে-তক্ষে রইল। ছেলেটি তখন ঘোড়ার মুখ উন্টোদিকে ফিরিয়ে অন্য দস্যা ক'টার সঙ্গে লড়াই চালাতে লাগল। কাসেন যেন এই স্ব্যোগের অপেক্ষাতেই ছিল। সে নিচু হয়ে ছেলেটির ঘোড়ার পেটের দিকে জিনের চামড়াটায় তরোয়াল চালাল। জিনটা কেটে দ্ব'ট্বকরো হয়ে গেল। ঘোড়াটাও আকিষ্ণক আঘাতে দ্ব'পা শ্বন্যে তুলে লাফিয়ে উঠল। ছেলেটি জিনস্বশ্ব হ্রড়ম্বড় করে গাড়িয়ে বালির ওপর গাড়িয়ে পড়ে গেল। ঘোড়ার গা থেকে রক্ত ছিটকে লাগল ওর সর্বাঙ্গে। ছেলেটি সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দ'ড়োল। কাসেন অট্রাসি উঠল। ওর কুণসিত মুখটা আরো বীভংস হয়ে উঠল। এবার অন্য দস্মু-গ্রুলো ঘোড়া নিয়ে বাঁপিয়ে পড়তে গেল। কিন্তু কাসেমের ইলিতে থেমে গেল।

ফ্রান্সিস ব্রাল — কাসেমের নিশ্চয়ই কোন সাংঘাতিক অভিসন্ধি আছে। ঠিক তাই

কাসেম নিজের ঘোড়াটাকে ছেলেটির কাছে নিয়ে গেল। ছেলেটি তংক্ষণাং তরোয়াল উ'চিয়ে দ'।ড়াল। ছেলেটির সর্বাঙ্গে রজের ছোপ। সে বেশ ক্লান্ত এটাও বোঝা যাছে। কিন্তু মুখ দ্তপ্রতিজ্ঞা। কাসেম নিতু হয়ে তরোয়ালের ডগায় বালি তুলে ছেলেটির চোখেম্বেথ ছিটোতে লাগল। দস্বাদলের মধ্যে হাসির ধ্রম পড়ে গেল। ওরা ছেলেটিকে চার্রাদক থেকে ঘিরে মজা দেখতে লাগল। একসময় অনেকটা বালি ছেলেধির চোখে ঢ্বেক পড়ল সে বাঁ হাতে চোখ রগড়াতে লাগল। কিন্তু হাতের তলোয়ার ফেলল না ঠিক তখনই বালিতে প্রায়্ন অন্ধ ছেলেটির মাথা লক্ষ্য করে কাসেম তরোয়াল তুললো। ফ্রান্সিস আর সহা করতে পারলো না। বিদ্বাংবেগে ঘোড়াটাকে কাসেমের সামনে নিয়ে এল! কাসেম কিছু বোঝাবার আগেই কাসেমের উদ্যত তরোয়ালটা আঘাত করল। আগবুনের ফ্লাক ছ্বেটল যেন। কাসেমের আর তরোয়াল চালানো হল না। কিন্তু ফ্রান্সিস বেকায়দায় তরোয়াল চালিয়ে ছিল। তাই মুটি আলগা হয়ে ওর তরোয়ালটা ছিটকে পড়ে গেল। কাসেম তীর দ্বিউতে ফ্রান্সিসের তাকাল। তারপরে দাঁতে-দাঁত ঘষে গর্জে উঠল— কাফের।' তারপরেই ছুটল ফ্রান্সিসের দিকে। ফ্রান্সিস বিপদ গ্রনলো। কাসেম তরোয়াল উ'চিয়ে আসছে। ফ্রান্সিসের সাধ্য নেই, খালি হাতে ওকে বাধা দেয়।

—'ফ্রান্সিস !' চাপাশ্বরে কে ডাকল। ফ্রান্সিস দ্রুত ঘুরে তাকাল। ফজল !
ফজল ওর তরোয়ালটা এগিয়ে দিল। তরোয়ালটা হাতে পেয়েই ফ্রান্সিস কাসেমের প্রথম
আাথাতটা সামলাল। কাসেম আবার তরোয়াল তুলল। ঠিক তথনই সর্দারের বজ্রনির্ঘোষ
কংঠশ্বর শোনা গেল—'কাসেম ভূলে যেও না, আমরা লুঠ করতে এসেছি।'

কাসেম উদ্যত তরবারি নামাল। শিকার হাত ছাড়া হয়ে গেল। দর্শ্বনে কি কথা হল। কাসেম তরোয়াল উ'চিয়ে ক্যারাভ্যানের দিকে ইঙ্গ্বিত করল। কি হয় দেখবার জন্যে মর্দস্মারা এতক্ষণ চুপ করে অপেক্ষা করছিল। সেই স্তব্ধতা খান-খান হয়ে ভেঙে গেল তাদের চীৎকারে। সবাই চীৎকার করতে করতে ছ্টল। ক্যারাভ্যানের দিকে। তারপর পৈশাচিক উল্লাসে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্যারাভ্যানের ওপর আবার আত চিৎকার কানার রোল উঠল। অবাধ লুঠতরাজ চলল।

এবার ফেরার পালা। ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত মৃতদেহগ্রলোর ওপর দিয়েই দস্মার দল ঘোড়া ছোটাল। ফ্রান্সিস অভটা অমান্ম হতে পারল না। অন্য দিক দিয়ে ঘ্ররে যেতে লাগল। হঠাৎ দেখল সেই ছেলেটি মাটিতে হাঁট্র গেড়ে ফ্রান্সিরে-ফ্রাপিয়ে কাঁদছে। ফ্রান্সিস একবার ভাবল নেমে গিয়ে ওকে সাল্ছনা দেয়। কিল্তু উপায় নেই। মর্দস্মার দল অনেকটা এগিয়ে গেছে। ফ্রান্সিস ঘোড়া ছ্রটিয়ে দলের সঙ্গে এসে মিশল। ওরা যথন সেই মর্দ্যানে ফিয়ে এল তখন স্ফ্রামথার ওপরে। চার্রাদকে বালির ওপর দিয়ে আগ্রনের হলকা ছুটছে যেন।

বিকেলে থেজ,র গাছটার তলায় আবার ফজলের সঙ্গে দেখা হল। ফজল বললো

- অত্যালো লোকের প্রাণ বাঁচালে তুমি ভাই।
- **—কেন** ?
- —তোমার কাছে বাধা পেয়েই তো কাসেম আর এগোতে সাহস করেনি।
- —তা না হ'লে কি করতো ?



- —সব ক'জনকে মেরে ফেলতো।
- —সে কি ! মেয়েরা বাচ্চাগ্বলো ওরা তো নিরাপরাধ।
- —কাসেমের নিষ্ঠ্রবতার পরিমাপ করতে পারবে না ! জাঁহান্নামের ওর ঠাঁই হবে না ।
- 一支。1
- —ও কিন্তু তোমাকে সহজে ছাড়বে না। সাবধানে থেকো।
- —ও আমার কি করবে ?
- —জানো না তো ভাই, দলের কেউ ওকে ঘাঁটাতে সাহস করে না, এমন কি সর্দারও না । হঠাৎ পেছনে কাকে দেখে ফজল থেমে গেল। কাসেম নয়। দস্য দলের একজন। কাছে এসে ফ্রান্সিসকে ডাকল—এই ভিনদেশী—তোমাকে সর্দার এতেলা ডেকে পাঠিয়েছেন।
  - —চলো, ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। তারপর লোকটার সঙ্গে তাঁব্র দিকে চলল।

একটা মোটা তাকিয়া ঠেস দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় সদার র্পোর গড়গড়ায় তামাক আছিল। ফ্রান্সিস গিয়ে দাঁড়াতে নল থেকে ম্খ না তুলে ইঙ্গিতে তাকে বসতে বললো। জাজিমপাতা ফরাসের ওপর বসতে গিয়ে ফ্রান্সিস দেখল, কাসেমও একপাশে বসে আছে। কাসেম তীর দ্ভিতে ফ্রান্সিসের দিকে একবার তাকাল, পরক্ষণেই যেন প্রচণ্ড ঘৃণায় ম্খ ঘ্রারিয়ে নিল। এতক্ষণে সদার কেশে নিয়ে ডাকল—'ফ্রান্সিস'।

-वल्रन।

— তুমি বিদেশী — আমাদের রীতিনীতি তোমার জানবার কথা নয়। তুমি আজকে <mark>যা</mark> করেছ, অন্য কেউ হলে তাকে এতক্ষণে বালিতে প**্**তে ফেলা হত।

ফ্রান্সিস চুপ করে রইল। সর্দার বললো—তোমার ক্ষেত্রে অন্য রক্ম ব্যবস্থা নিতে হল। তারপর একট্র চুপ করে ডাকল—কাসেম।

কাসেম উঠে দাঁড়াল। সর্দার বললো — তুমি ওর সঙ্গে একা লড়তে রাজি আছ ? কাসেম সঙ্গে-সঙ্গে খাপ থেকে একটানে তরবারিটা বের করে বললো — এক্ষর্ণি। সর্দার ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল — তুমি ?

क्वान्त्रित्र छेट्ठे माँ फिर्स वनन — आधि ताकी।

—হ

। সর্দার্ গড়গড়ার নলটা ম

্থে দিল। কয়েকবার টানল। তারপর বলল—

রাত্তিরে তোমাকে ডেকে পাঠানো হবে। তৈরী হয়ে আসবে।

বালিতে করেকটা মশাল প্রতে,রাথা হয়েছে। চারদিকে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে মর্দুদস্কাদলের লোকেরা। পরিস্কার আকাশে লক্ষ-তারার ভিড়। অনেক দ্বর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে বালিতে ফুটফুটে চাঁদের আলো।

ফ্রান্সিসকে আসতে দেখে মর্-দস্কাদলের ভিড়ের মধ্যে গ্রেপ্তান উঠল। ওরা ভিড় সরিরে পথ করে দিল। ফ্রান্সিস সহজ ভঙ্গিতে ভিড়ের মাঝখানকার ফাঁকা জারগাটার এসে দাঁড়াল। একদিকে সামিরানা টাঙানো হয়েছে, তার নিচে সর্দার বসে আছে। সেদিকে দাঁড়িয়ে আছে কাসেম। হাতে খোলা তরোয়ালে মশালের আলো পড়ে চক-চক করছে। মশালের আলো কাঁপছে তার টকটকে লাল আলখাল্লায়। ওকে দেখতে আরো বাভংস লাগছে। ফ্রান্সিস তথনও খাপ থেকে তরোয়াল খোলেন।

ফজলকে ডেকে সর্দার কি যেন বলল। ফজল কাসেমকে ফাঁকা জায়গার মাঝখানে এগিয়ে আসতে বলল। ফ্রান্সিসকেও ভাকল। ফ্রান্সিস এবার তরোয়াল খুলল। তারপর পায়ে-পায়ে এগিয়ে কাসেমের মুখোমুখি দাঁড়োল। সর্দার হাততালি দিয়ে কি একটা ইপ্লিড করতেই কাসেম তরোয়াল উ'চিয়ে ফ্র্যাশ্সসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস এই অত্তিত আক্রমণে প্রথমে হকর্চাকয়ে গে**ল।** কাসেমের তরোয়ালের আঘাত ঠেকাল বটে, কিন্তু টাল সামলাতে না পেরে বালির ওপর বসে পড়ল। ভিড়ের মধ্যে থেকে হাসির হররা উঠল। আবার কাসেম তরোয়াল চালাল। এবারও একই ভঙ্গীতে ফ্রান্সিস কাসেমের তরোয়ালের ঘা থেকে আত্মরক্ষা করল। তারপর নিজেই এগিয়ে গিয়ে কাসেমকে লক্ষ্য করে তরোয়াল চালাল। শ্বন, হল দ্ব'জনের লড়াই। বিদ্বাৎ-গতিতেই দ্'জনের তরোয়াল ঘ্রছে। মশালের কাঁপা-কাঁপা আলোয় চকচক



কাসেম তরোয়াল উ°চিয়ে ফ্রান্সিসের ওপর ঝালিয়ে পড়ল।

করছে তরোয়ালের ফলা। ঠং-ঠং—ধাতব শব্দ উঠছে তরোয়ালের ঠোকাঠ্বকিতে।

র্ দ্ধ নিশ্বাসে মর্-দস্মার দল দেখতে লাগল এই তরোয়ালের লড়াই। কেউ কম যায় না। দ্বজনেরই ঘন-ঘন শ্বাস পড়তে লাগল। কপালে ঘামের রেখা ফ্রুটে উঠল। হঠাৎ ফ্রান্সিসের একটা প্রচণ্ড আঘাত সামলাতে না পেরে বালিতে কাসেমের পা সরে গেল। কাসেম কাত হয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস এই সুযোগ ছাড়ল না। দেহের সমস্ত শন্তি দিয়ে তরোয়াল চালাল। কাসেম মরীয়া হয়ে সে আঘাত ফেরাল, কিল্তু মুঠি আলগা হয়ে তরোয়াল ছিটকে পড়ল একট্র দ্রে। কাসেম চিং হয়ে বালিতে পড়ে গেল, ফ্রান্সিস তরোয়াল নামিয়ে কাসেমের দিকে তাকাল। কাসেমের চোখে মৃত্যুভীতি। মুখ হাঁ করে সে শ্বাস নিচ্ছে তথন। ফ্রান্সিসও হাঁপাছে। ফ্রান্সিস তরোয়ালের ছ্র্টলো ভগাটা কাসেমের লাল আলখাল্লায় <sup>হি</sup>ব°িধয়ে একটা টান দিল। লাল আলখাল্লাটা দ<sub>্</sub>ফালি হয়ে গেল। বুকের অনেকটা জারগা কেটেও গেল, রস্তে ভিজে উঠল আলখালাটা। মর্-দস্যুদের মধ্যে গ্রেপ্তানধর্ষনি উঠল। কোনদিকে না তাকিয়ে ফ্রান্সিস চলল সদারের কাছে। ও তো জানে এ রকম দ্ব'জনের মধ্যে তরোয়ালের লড়াইয়ে বেদ্বইনদের রীতি কী ?

সর্দার যা বলবে তাই সে করবে।

সো. প্. – ২

— 'ফ্রান্সিস !' ফজলের অপপন্ট আর্ত কণ্ঠস্বর শ্বনে ফ্রান্সিস ঘ্রের দাঁড়াল। খোলা গা, উদ্যত তরোয়াল হাতে কখন কাসেম ছ্রটে এসেছে। ঠিক ওর মাথার ওপর কাসেমের তরোয়াল। পলক্মাত্র সময় হাতে। ফ্রান্সিস উন্ন হয়ে মাটিতে বসে পড়ল। কাসেমের তরোয়াল নামল। বাঁ কাঁধে একটা তার যণ্ডা। তরোয়ালের আবাতটা লক্ষাত্রন্ট হয়ে ফ্রান্সিসের কাঁধ ছ্বুয়ে গেছে। গলগল করে রক্ত বের্রুতে লাগল কাঁধ থেকে। রক্ত দেখে ফ্রান্সিসের মাথায় খ্বন চেপে গেল। কাপ্ররুষ! ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়িয়ে আর এক ম্বুত্র্ত দেরি করল না। উন্মত্তের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল কাসেমের ওপর। কাঁধের যণ্ডা। উপেক্ষা করে আঘাতের পর আঘাত লাগল। কাসেম সেই তার আক্রমণের সামনে অসহায় হয়ে পড়ল। পিছিয়ে য়েতে-য়েতে কোনরকমে আত্মরক্ষা করতে লাগল, কিন্তু বেশক্ষিণ দাঁড়াতে পারল না সেই আক্রমণের ম্বুথ। তার হাত অবশ হয়ে এল। উপয্পির ক্রেকবার আঘাত হেনে স্বুযোগ ব্বুঝে ফ্রান্সিস বিদ্বুৎবেগে তরোয়াল চালাল কাসেমের ব্বক লক্ষ্য করে। কাসেমের গলা দিয়ে শ্বুধ্ব একটা কাত্রধর্বনি উঠল। পরক্ষণেই সে বালির ওপর ল্বুটিয়ে পড়ল। ব্বুকে বেঁধা তরোয়ালটা টেনে তোলবার চেন্টা করতে লাগল। তারপর শরীর স্থির হয়ে গেল। ফ্রান্সিস বালিতে হাঁট্ব গেড়ে বসে তথনও হাঁপাচেছ।

তরোয়াল যুদ্ধের এই ফলাফল দস্যুদলের কেউই আশা করেনি। কারণ, এর আগে কাসেমের সঙ্গে তরোয়ালের যুদ্ধে হেরে গিয়ে অনেককেই তারা মৃত্যুবরণ করতে দেখেছে। তরোয়াল যুদ্ধে কাসেম ছিল অজেয়। সেই কাসেম আজ একজন ভিনদেশী কাছে শুধু হার স্বীকার করা নয়, একেবারে মৃত্যুবরণ করবে, একটা কেউ কলপনাও করতে পারেনি। দস্যুদলে কাসেমের অনুগামীর সংখ্যা কম ছিল না। তারা দল বেঁধে খোলা তরোয়াল হাতে ছুটে গেল। ফ্রান্সিসকে ঘিরে ধরল তারা, কিন্তু ফ্রান্সিসকে আক্রমণ করবার আগেই সদার উঠে দাঁজিয়ে হাত তুলে সবাইকে থামতে ইঙ্গিত করল, তারপর ধীর পায়ে নিজেয় তাঁবুতে ফিরে গেল।

কাঁধের যন্ত্রণাটা অনেকখানি কমেছে। একট্ব আগে সর্দার একজন লোক পাঠিরেছিল। এই দলে হেকিমের কাজ করে লোকটা। কি একটা কালো আঠার মত ওষ্ধ ক্ষতস্থানে লাগিয়ে ন্যাকড়া দিয়ে বেঁধে দিল। রস্তু পড়া বন্ধ হল। একট্ব পরে ব্যথাটাও কমতে শ্রুর করল। কিন্তু ফ্রান্সিসের চোখে ঘ্বম নেই। অনেক রাত পর্যন্ত ও জেগে রইল। দেশ ছেড়েছে কর্তাদন হ'য়ে গেল, তারপর জাহাজে নাবিকের জীবন, বন্ধ্ব জ্যাকব; জাহাজড়ুবি, সোনার ঘণ্টার চং-ডং শন্দ, আর আজ কোথায় এসে পড়েছে। নাঃ, এখন থেকে পালাতে হবে। ছেলেবেলা থেকে যে সোনার ঘণ্টার স্বাহন ও দেখেছে, তার হাদিস প্রেত্তই হবে। ভাবতে-ভাবতে কখন একসময় ঘ্রমিয়ে পড়ল।

হঠাৎ একটা আর্ত চীৎকারে ফ্রান্সিসের ঘ্রম ভেঙে গেল ! কে উচ্চস্বরে কেঁদে উঠল। কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। ফ্রান্সিস কান পেতে রইল। আবার চীৎকার। ফ্রান্সিস দ্রুতপায়ে তাঁব্র বাইরে এসে দাঁড়াল।

ভোর হয় —হয়, স্ব<sup>্ধ</sup> উঠতে আর দেরি নেই। আবছা আলোয় ফ্রান্সিস দেখল — চার-পাঁচজন ঘোড়স্ওয়ার দস্য কাকে যেন দড়িতে হাত বে'ধে বালির ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে। লোকটা হাতে বাঁধা দড়িটা টানছে। কাকুতি-মিনতি করছে। ফ্রান্সিস

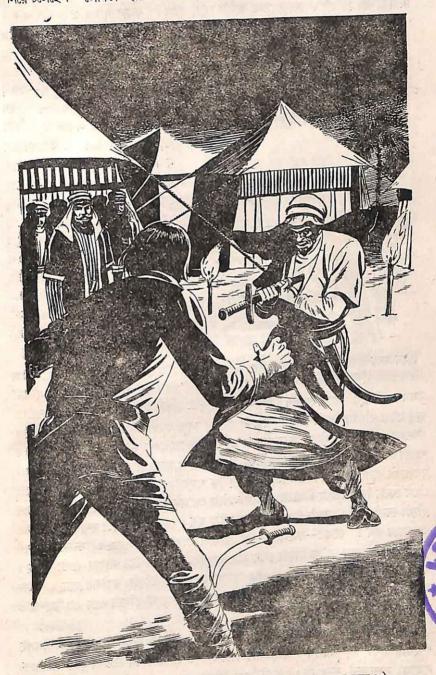

(ফ্রান্সিস বিদ্যুৎবেগে তরোয়াল চালাল কাসেমের ব্রুক লক্ষ্য করে।)

সেই আবছা আলোতেও চিনল লোকটা আর কেউ না —ফজল। কিম্তু ফজলকে ওরা কোথায় নিয়ে চলেছে ? হঠাৎ ঘোড়াগনুলো ছুটতে শুরু করল। ফজল বালির ওপর মুখ থুবড়ে



এমন সময় একজন দস্য মাথার ওপর তরোয়াল, । তুলল দড়িটা কাটবার জন্য।

পড়ল। পৈশাচিক আনন্দে ওরা ফজলকে বালির ওপর দিয়ে হি\*চড়ে নিয়ে চলল।

ফ্রান্সিস ব্রুবতে পারল—ফজল সাহায্য করেছে — প্রাণে বাঁচিয়েছে। সেই অপরাধের শান্তিটা ওকে পেতে হচ্চে। ও আর দাঁড়াল করেই হোক ফজলকে ন। যে তাঁব,তে ফিরে এসে বাঁচাতে হবে ! নিল! কোমরে পরে তরোয়াল বাঁধলো। তারপর নিঃসাডে খেজুর গাছে বাঁধা ঘোড়াটাকে খুলে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল। নিজে চলল ঘোডাটার আড়ালে। জলাশয়ের ওপাশ দিয়ে কিছুটা এগোতেই একটা छैं वानियां एवं त्रिष्ट्रत मत्रमानिया আড়াল পড়তে ঘোডার পিঠে উঠে: বালি উড়িয়ে ঘোড়া ছোটাল।

সূর্য উঠল। সকালের রোদে তেজ কম। তাই ফ্রান্সিসের পরিগ্রম হচ্ছিল

কম। বেশী দ্রে যেতে হল না। ফ্রান্সিস দেখল— একটা নিঃসঙ্গী খেজরে গাছে ফজলের হাত বাঁধা দড়িটার একটা কোণা বাঁধা রয়েছে। আর ফজলকে ওরা টেনে নিয়ে যাছে। ফজলের হাত বাঁধা। পা ছাঁড়ে নানাভাবে ও বাধা দেবার চেন্টা করছে। কিন্তু ওদের সঙ্গে পারবে কেন? ফ্রান্সিস ঘোড়া ছাঁটিয়ে সেই দস্মগ্রনার কাছা কাছি আসতেই সমস্ত ব্যাপারটা ব্রুবতে পারল। ও শিউরে উঠল! কি সাংঘাতিক! ফজলকে ওরা চোরাবালিতে ঠেলে ফেলে দিতে চাইছে। চোরাবালিতে আটকে গেলেই গাছের সঙ্গে বাঁধা ফজলের হাতের দড়িটা কেটে দেবে। ফ্রান্সিসের অনুমানই সত্যি হল। ফজলের একটা মর্মান্তিক চাংকার ওর কানে এল। দেখল—ফজলকে ওরা চোরাবালিতে ঠেলে দিয়েছে। ফজল প্রাণেশ শিক্ততে গাছের সঙ্গে বাঁধা দড়িটা টেনে ধরে চোরাবালি থেকে উঠে আসার চেন্টা করছে। এক সময় একজন দস্ম মাধার ওপর তরোয়ার তুললো দড়িটা কাটবার জন্যে। এক মাহ্বতে । দড়িটা কেটে গেল ফজল চোরাবালির অতল গভে তিলিয়ে যাবে ওর চিহ্মাত্রও খাজে পাওয়া যাবে না।

ফ্রান্সিস উন্নার বেগে ঘোড়া ছোটাল। তারপর চলন্ত ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে সেই দস্টাটার ওপর পড়ে গেল। দড়ি আর কাটা হল না। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়িয়ে আর এক মূহ্ত সময় নত করল না। ছুটে গিয়ে দড়িটা ধরে প্রাণপণে টানতে লাগুল। শ্ধ্ ভান হাতেই তাকে টানতে হািছল। কারণ বাঁ হাতটা তথনও প্রায় অবশ হয়ে আছে। দুটো

তিনটে হ°়াচ্কা টান মারতেই ফজল চোরাবালির গহবর থেকে শক্ত বালিতে উঠে এল। কিন্তু দাড়িয়ে থাকতে পারল না। বালিতে শ্বয়ে পড়ল। এতক্ষণের শারীরিক নির্যাতন, তার ওপর এই মৃত্যুর বিভীধিকা, এই স্বকিছ, তার দেহমনের শেষ শক্তিনুকু শন্য়ে নিয়েছিল।

এত অলপ সময়ের মধ্যে এত কাণ্ড ঘটে গেল। দস্কার দল কি করবে, ব্বঝে উঠতে পারল না। ফজলকে চোরাবালি থেকে উঠে আসতে দেখে ওদের টনক নড়ল। এবার ফ্রান্সিসকে খিরে ধরল। ফ্রান্সিস একবার চার্রাদক থেকে খিরে ধরা দস্যুদের মুখের দিকে তাকাল। তারপর চীৎকার করে বলে উঠল—ফজল আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। যে ওর গায়ে হাত দেবে, আমি তাকে দ্র'ট্রকরো করে ফেলব।

ফ্রান্সিসের সেই ক্রোধোন্মত্ত চেহারা দেখে দস্কার দল বেশ ঘবড়ে গেল। এটা যে ফ্রান্সিসের শ্না আম্ফালন নয়, সেটা ওরা ব্রুঝল। গত রাত্রে তার প্রমাণও পেয়েছে ওরা। কাজেই ফ্রান্সিনকে কেউ ঘাঁটাতে সাহস করল না। নিজেদের মধ্যে ওরা কী যেন বলাবলি করল। তারপর ঘোড়া ছোটালো সেই মর্দ্যানের দিকে। যতক্ষণ ওদের দেখা গেল ফ্রান্সিস তাকিয়ে রইল। তারপর দ্রুতপায়ে ফজলের কাছে এল। জলের পাত্রটা খুলে ফজলের চোথে-মুথে জল ছিটিয়ের দিল। ফজল দু,'একবার চোথ পিট্পিট্ করে ভালো ভাবে তাকাল। মুখ হাঁ করে জল খেতে চাইল। ফ্রান্সিস ওর মুখে আস্তে-আস্তে জল ঢেলে দিতে লাগল। জল খেয়ে ফজল যেন একটা সমুস্থ হল। ফ্রান্সিস ওর হাতের দড়িটা কেটে দিল। তারপর ডাকল —ফজল।

ফজল ম্যান হাসল। ফুণিন্সন বললো — চলো — ঘোড়ায় বসতে পারবে তো ?

ফজল মাথা নেড়ে সন্মতি জানাল। ফ্রান্সিস ওকে ধরে-ধরে কোনরকমে ঠেলেঠ্বলে ঘোড়ার ওপর বাসিয়ে দিল। তারপর নিজে লাফিয়ে উঠে পেছনে বসল। আর সময় নন্ট না করে ঘোড়া ছোটাল। এ জায়গাটা ছেড়ে পালাতে হবে। বলা যায় না, হয়তো দলে ভারী হয়ে ওরা এখানে আসতে পারে। হলোও তাই। ফ্রান্সিস পেছন ফিরে দেখল— বালির দিগতে রেখায় কালো রিন্দ্রর মত কালো ঘোড়সওয়ার দস্কার দল ছবুটে আসছে।

ফুলুল এতক্ষণে যেন গায়ে জোর পেল। সে একবার ফ্রান্সিসের দিকে ম্যান হাসল।

— তুমি আমার প্রাণ বাঁচালে ভাই।

ফ্রান্সিস হেসে বললো, এখন আমাদের প্রাণের ভর যায় নি ফজল।

- —কেন ?
- —পেছনে তাকিয়ে দেখ।

ফুজল ফিরে তাকাল। ধ্বলো উভিয়ে দ্বেত বেগে ছুটে আসছে মর্দস্বার দল। একে অস্ফু ফজলকে ধরে রাথতে হচ্ছে, তার ওপর কাঁধের কাটা জারগাটার যন্ত্রণা — ফ্রান্সিস খ্ব জোরে ঘোড়া ছোটাতে পারছিল না। ক্রমেই মর্দস্কার সঙ্গে তাদের বাবধান কমে আসহিল।

- —ফ্রান্সিস ?—ফজল ডাকল।
- সামনের ঐ যে পাহাড়ের মত একটা বালির তিবিটা দেখছো ?
- -5°11 1

- —ঐ তিবিটার ও'পাশেই একটা মর্দ্যান আছে।
- ७थाति यात ?
- না · · না । ঐ তিবিটার আড়ালে আড়ালে আমরা ভানদিকে বাঁক নেব ।
- -কিন্ত-
- —এ-ছাড়া বাঁচবার কোন পথ নেই। ওরা ধরেই নেবে আমরা নিশ্চয়ই ঐ মর্দ্যানে আশ্রয় নেব, কারণ আমরা দ্ব'জনেই অস্বৃদ্ধ — বেশীদ্বর যেতে পারবো না।
  - তা ঠিক।
  - কাজেই আমাদের আশ্রয়ের জন্যে অন্য কোথাও যে ত হবে।
  - काथाय यादा त्रां वदना ।
- ভার্নাদিকে মাইল কয়েক গেলেই আমদাদ শহর। একবার ঐ শহরে ঢাকতে পারলে তোমার আর কোন ভয় নেই।
  - **一**(本日?
- ওরা অনেকেই দাগী দস্য স্বলতানের সৈন্যরা চিনে ফেলবে, এইজন্যে ওরা আম-দাদ শহরে ঢুকবে না।
  - -কিন্তু তুমি ?
  - আমি আর কোথাও আস্তানা খ্রুজে নেব।

কথা বলতে-বলতে ওরা পাহাড়ের মত উ°চু বালির চিবিটার আড়াল দিয়ে দিয়ে ঘোড়া ছোটাল। অনেকদ্রে পর্যন্ত আড়াল পেল ওরা। এক সময় ঢিবিটা শেষ হয়ে গেল। সামনে অনেক দ্বে দেখা গেল হলদে সাদা রঙের লম্বা প্রাচীর। ফজল বলল—এই হচ্ছে আমদাদ শহর। আর ভয় নেই।

ফ্রান্সিস পেছনে তাকাল। ধ্ব-ধ্বালি। মর্দস্বার চিহ্মাত্র নেই।

আমদাদ শহরের প্রাচীরের কাছে এসে পে<sup>°</sup>ছিল ওরা। ফ্রান্সিস দেখল—শহরের পশ্চিমদিকে তামাটে রঙের পাথরের একটা পাহাড়। ফলল আঙ**্বল দিয়ে পাহাড়টা দে**খিয়ে বলল—ঐ পাহাড়ের নীচেই স্বলতানের প্রাসাদ। আর পাহাড়ের ও'পাশে সম্দু।

- —সম্ভদ্র ?—ফ্রান্সিস অবাক হল।
- —হ°াা, কেন বল তো ?
- —জাহাজভূবি হয়ে ভাসতে-ভাসতে ঐ সম্বদ্রের ধারেই এসে ঠেকেছিলাম। যদি সম্দ্রের ধারে ধারে পশ্চিমদিকে যেতাম, তাহলে আগেই এই শহরে এসে পেণছিতাম চ — তুমি তাহলে উল্টোদিকে গিরেছিলে — মর্ভ্নির দিকে।
- গশ্ব,জঅলা শহরের তোরণ। কাছাকাছি আসতেই ব্যস্ত মান্ধের আনাগোনা নজরে পড়ল। উটের পিঠে, ঘোড়ার চড়ে শহরে লোকজন চুকছে, বেরোছে। ফজল বলল— এবার ঘোড়া থামাও—আমি এথান থেকে অন্যদিকে চলে যাব।

ফ্রান্সিস ঘোড়া থামাল।

- —ফ্রান্সিস ?—ফজল ডাকল।
- 一章: 1
- —তোমার তরোয়ালটা আমাকে দাও। ওপরের জামাটাও খুলে দাও।

- —কেন ? ফ্রান্সিস একট্র অবাক হলো।
- —এই পোশাক আর তরোয়াল নিয়ে শহরে ঢ্বকলে বিপদে পড়বে। আর ভাই কিছ্ মনে করো না —তোমার ঘোড়াটা আমি নেব। কোথাও আগ্রয় তো নিতে হবে না আমাকে।
  - —বেশ তো।
  - —আর একটা কথা।
  - -वत्ना।
- →শহরের সবচেয়ে বড় মসজিদ, মাদনা মসজিদ। যে কাউকে জিজ্জেস করলেই দেখিয়ে দেবে। মদিনা মসজিদের বাঁ পাশের গলিতে কয়েকটা বাড়ি ছাড়িয়ে মীর্জা হেকিমের বাড়ি। দেখা করে বলো—ফজল পাঠিয়েছে। বিনা খরচে তোমার জখমের চিকিৎসা হয়ে যাবে।
  - —সে হবে'খন কিন্তু তোমার জনো ─
- —আমার জন্যে ভেবো না। হঁয়া ভালো কথা, ফজল কোমর-বংধনীর মধ্যে থেকে একটা ছোট সব্বজ রঙের র্মাল বের করল। র্মালের গিট খ্লে দ্ব'টো মোহর বের করল। বলল — জানো ভাই, এই মোহর দ্ব'টোর পেছনে ইতিহাস আছে। আমাদের কোন এক প্রেপ্র্র্য বিরাট এক মর্দস্যদলের সদরি ছিল। একটা ক্যারাভ্যান লন্ঠ করতে গিয়ে সে এই মোহর দ্ব'টো পেয়েছিল। কিন্তু মজার কথা কি জানো। শ্বনেছি যে লোকটার কাছে মোহর দ্ব'টো ছিল, সে কিন্তু বণিক বা ব্যবসায়ী ছিল না।
  - —তবে ?
  - —তার পরনে নাকি ছিল পাদরীর পোশাক।
  - —পাদ্রী ? ফ্রান্সিস চমকে উঠল।
  - —হঁ্যা—তোমাদের ওদিককার লোকই ছিল সে। দাড়ি গোঁফ—কালো জোবা পরনে। গোলায় চেন বাঁধা ক্রুশ।
    - —हैं। ठिकरें वल्ला —शामतीरे हिल स्त्र।
    - —কাণ্ড দেখ —ধর্ম কর্ম করে বেড়ায়, তার কাছে সোনার মোহর।
  - —তারপর থেকে মোহর দ্ব'টো বরাবর প্রব্রুষান্<sub>র</sub>ক্তমে আমাদের কাছেই ছিল। —তারপর ? সবশেষে আমার হাতে এসে পড়ে। যাগ—মোহর দ্'টো তুমিই নাও।
  - —ফ্রান্সিস—তুমি তো ঐ দেশেরই মান্ষ। ডাকাতি করে পাওয়া জিনিস তুমি নিলে আমাদের পর্বপ্রের্যের পাপের প্রায় শ্চিত্ত হবে।

মোহর দ্ব'টো হাতে নিয়ে ফ্রান্সিস উলটে-পালটে দেখল। একদিকে একটা আবছা মাথার ছপে। অন্যদিকে আঁকা-বাঁকা রেখাময় নকশার মত কি যেন খোদাই করা। ফ্রান্সিস কোমরব ধনী বের করে মোহর দ্ব'টো রেখে দিল।

ঘোড়া থেকে নামল দ্ব'জনে। ফ্রান্সিস ওর তরোগ্নাল আর ওপরের জামা খ্বলে দিল। ফজল হঠাৎ আবেগক শৈপত হয়ে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল ফজল বিড়বিড় করে কি যেন বলতে লাগল। বোধহয় ফ্রান্সিসের কল্যাণ কামনা করলো। জানিয়ে ফজল উঠল ঘোড়ার পিঠে। তারপর মর্ভ্রিমর দিকে ঘোড়া ছোটাল।

কথা ভেবে ফ্রান্সিসের মনটা খ্ব খারাপ হয়ে গেল। সে ধীর-পায়ে হাঁটতে-হাঁটতে তোরণ পেরিয়ে আমদাদ শহরে ঢ্বকল। তারপর শহরে মান্সদের ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

আমদাদ শহরটা নেহাৎ ছোট নর। ফ্রান্সিস বেশিক্ষণ ঘ্রতে পারল না। কাঁধটা ভীষণ টনটন করছে। ব্যথটো কমানো দরকার। ফ্রান্সিস খ্রুজে-খ্রুজে মার্জা হেকিমের বাড়িটা বের করল। দেউড়িতে পাহারাদার ওর পথ রোধ করে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস অনুনর করল—ভাই আমি অস্কুছ, চিকিৎসার জন্যে এসেছি।

- —সবাই এখানে চিকিৎসার জন্যেই আসে। গম্ভীর গলায় পাহারাদার বলল —আগে হেকিম সাহেবের পাওনা জমা দাও—তারপর।
  - —আমি গ্রীব মান্য—
  - —তাহ'লে ভাগো।—পাহারাদার চে°চিয়ে উঠল।

ফ্রান্সিস পাহারাদারদের কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল ! লোকটা আঁতকে উঠল। কান কামড়ে দেবে নাকি ? ফ্রান্সিস ফিসফিস করে বলল—হেকিম সাহেবকে বলো গে— একজন রোগী এসেছে—ফজল আলি পাঠিয়েছে।

- —ফজল আলি কে ?
- —সে তুমি চিনবে না। তুমি গিয়ে শ্ব্ধ্ এই কথাটা বলো।
- —বেশ। পাহাদার চলে গেল। একট্র পরেই হল্ডদন্ত হয়ে ফিরে এল। তাড়া-তাড়ি বলল—কি মুশকিল আগে বলবে তো ভাই। আমার চাকরি চলে যাবে। শীগ্-গির ষাও—হেকিম সাহেব তোমাকে ডাকছে।

ফ্রান্সিস মৃদ্ হেসে ভেতরে ঢ্কল। কাপেট পাতা মেঝে। ঘরের মাঝখানে ফরাস পাতা। তার ওপর হেকিম সাহেব বসে আছেন। বেশ বয়েস হয়েছে। চ্ল, ভ্রে তুলোর মত সাদা। কানে কম শোনেন। করেকজন রোগী ঘরে ছিল। তাদের বিদার করে ফ্রান্সিসরে ডাকলেন। ফ্রান্সিস সব কথাই বলল। মাথাটা এগিয়ে সব কথা শ্নে জামাটা খ্লে ফেলতে বললেন। ক্ষতস্থানটা দেখলেন। তারপর একটা ক'চের বায়াম থেকে ওষ্ধ বের করে লাগিয়ে দিলেন। একটা পট্টিও বে'ধে দিলেন। বললেন—দিন সাতেকের মধ্যেই সেরে যাবে। ফ্রান্সিস কোমরে গোজা থাল থেকে একটা মোহর বের করল। তাই দেখে হেকিম সাহেব হা-হা করে উঠলেন—না-না—কিছ্, দিতে হবে না।

হেকিম সাহেবের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফ্রান্সিস এবার আমদাদ শহর ঘ্র-ছেব্র দেখতে লাগল। দেখার জিনিস তো কতই আছে। সব কি আর একদিনে দেখা বায় ? স্লুল-তানের শ্বেতপাথরের তৈরী প্রাসাদ, প্রাসাদের পিছনে সম্দ্রের ধারে খাড়া পাহাড়ের গায়ে দ্র্গ, মন্ত্রীর বাড়ি, বিরাট ফ্লা বাগিচা, বাজার-হাট এসব দেখা হল। বেড়াতে-বেড়াতে থিদে পেয়ে গেল খ্ব। কিন্তু খাবে কি করে ? খাবারের দোকানে তো আর মোহর নেবে না। স্লোভানী ম্দ্রাও তো সঙ্গে কিছ্ব নেই। ফ্রান্সিস একটা সোনা-র্পার দোকান খ্রুজতে লাগল। পেয়েও গেল।

শ্বটকে চেহারার দোকানী খ্ব মনোযোগ দিয়ে নিক্যা পাথরে মোহরটা বারকয়েক ঘরল। তারপর জিজ্জেস করলে—এ সব মোহর তো এখানে পাওয়া মায় না—আসল জিনিষ। আপনি পেলেন কোথায়?

- —ব্যবসার ধাক্কায় কত জায়গায় যেতে হয়।
- —তা তো বটেই। যাকগে—আমি আপনাকে পাঁচশো মুদ্রা দিতে পারি।
- —বেশ তাই দিন।

भादें पेरक राज्यातात प्राकानी हो। भारत भारत की वर्ष भारत हो । भारत हो अपना प्राप्त । অর্ধেকের কম দামে মোহরটা পাওয়া গেল। ফ্রান্সিস কিন্তু ক্ষতির কথা ভাবছিল না। খিদের পেট •বলছে। কিছু না খেলেই নর। স্বলতানী মুদ্রা তো পাওয়া গেল। এবার খাবারের দোকান খ'লে দেখতে হয়। খাব বেশী দার যেতে হল না। বাজারটার মোড়েই জমজমাট খাবারের দোকান। শিক কাবাবের গণ্ধ নাকে যেতেই ফ্রান্সিসের খিদে দ্বিগন্ বেগে লেগে গেল। দেরি না করে তাড়াতাভি দোকানে ঢুকে রুটি আর শিক কাবাবের করমাইশ করল। খাবার দেবার সঙ্গে সঙ্গেই গোগ্রাসে গিলতে লাগল। ষেভাবে ও খেতে লাগল তা দেখে যে কেউ বুঝে নিতো, ওর রাক্ষসের মত খিদে পেয়েছে। ব্যাপারটা একজনের নজরেও পড়ল। সেই লোকটা অন্য জায়গায় বসে খাচ্ছিল।

এবার ফ্রান্সিসের সামনে এসে লোকটি বসল। ফ্রান্সিস তখন হাপ্সে-হ্রপ্সে খেয়েই চললে। লক্ষাই করে নি, কেউ ওর সামনে এসে বসেছে। কাজেই লোকটা যখন প্রশন করল — আপনিও বোধহয় আমার মতই বিদেশী।

ফ্রান্সিস বেশ চমকেই উঠেছিল। খেতে-খেতে মাথা নাড়ল।

—আমার নাম মকব,ল হোসেন—কাপেটের ব্যবসা করি।

— ও! ফ্রান্সিস সে কথার কোন উত্তর দিল না। খেয়ে চলল। মকব্লেও চুপ করে গেল। কিন্তু হাল ছাড়ল না। অপেক্ষা করতে লাগল কতক্ষণে ফ্রান্সিসের খাওয়া শেষ হর। মকব্লের চেহারাটা বেশ নাদ্বসনদ্বস। মুখে যেন হাসি লেগেই আছে। ওর ধৈর্য দেখেই ফ্রান্সিস ব্রুল—একে এড়ানো মুস্কিল। লোকের সঙ্গে ভাব জমাবার কারদাকান ন ওর নখদপণে।

খাওয়া শেষ করে ফ্রান্সিস ঢে কুর তুলল। মকব্ল এবার নড়েচড়ে বসল। হেসে বলল—আপনার খাওয়ার পরিমাণ দেখে অনেকেই মুখ টিপে হাসছিল।

—হাস্কুক গে। তাই বলে আমি পেট প্রুরে খাবো না ?

—আমিও তাই বলি—মকব্ল একইভাবে হেসে বলল—আপনার মত অত স্ক্রন শ্বাস্থ্য অট্বট রাখতে গেলে এট্বকু না খেলে চলবে কেন! আলবং খাবেন—কাউকে পরোয়া করবেন কেন?

ে ফ্রান্সিসের খাওয়া শেষ হল। এতক্ষণ মকব্ল আর কোন কথা বলেনি। চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে চাপাম্বরে বলল—জানেন ঠিক আপনার মত আমিও একদিন গোগ্রাসে খাবার গিলেছিলাম। কোথার জানেন, ওঙ্গালিতে।

—ওঙ্গালি ?—ফ্রান্সিস কোনদিন জায়গাটার নামও শোনে নি।

—হ°্যা — মকবনুল হাসল — ওঙ্গালির বাজারে। কারণ কি জানেন ? তার আগে চার-দিন শ্বধ্ব ব্বনো ফল খেয়ে ছিলাম!

**-किन** ?

<sup>—</sup>বে°চে থাৰুতে হবে তো! হীরে তো আর খাওয়া যায় না।

- —হীরে ? ফ্রান্সিস অবাক হয়ে বেশ গলা চড়িয়েই বলল কথাটা ।
- —শ্-শ্—। মকব্র ঠোঁটের ওপর আঙ্গ্রল রাখল। তারপর আর একবার চার-দিক তাকিয়ে নিয়ে চাপাস্বরে বলতে লাগল—এখানকার মদিনা মসজিদের গশ্বুজটা দেখেছেন তো ?
  - **−**र्भा !
  - —তার চেয়েও বড়।
  - —বলেন কি ?
  - —িকশ্তু সব বেফয়দা।
  - **—কেন** ?
  - —আমরা তো আর জানতাম না, যে হারেটা নাড়া পেলেই পাহাড়টার ধনুস নামবে ?
  - —আপনার সঙ্গে আর কেউ ছিল ?
  - र°ाा, अत्रानित এक कामातरक निराहिलाम रीतित यट्टो शांति स्टिटे आनरता वर्ला
  - —সেটা বোধহয় আর হল না।
  - —হবে কি করে, তার আগেই ধস নামা শ্রুর হয়ে গেল।
- —ব্যাপারটা একট্র খলে বলবেন ? এতক্ষণে ফ্রান্সিস উৎস্কুক হল । মদিনা মসজি-দের গশ্ব,জের চেয়েও বড় হীরে। শ্বধ্ব হীরে না বলে হীরের ছোটখাটো পাহাড় বলতে হয়। এও কি সম্ভব ?
  - —তাহ'লে একট্র ম্রুরগীর মাংস হয়ে যাক।
  - —বেশ ! ফ্রান্সিস দোকানদারকে ডেকে আরো মুরগীর মাংস দিয়ে যেতে বললো ।

মাংস থেতে-থেতে মকব্ল শ্বের্ করল —কাপেটি বিক্রীর ধান্দায় গিয়েছিলাম ওঙ্গালিতে জারগাটা তেকর<sub>ুর</sub> বন্দরের কাছে। আমার ঘোড়ায় টা<mark>না গা</mark>ড়ির চাকাটা রাস্তায<mark>় পাথরের</mark> সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল ভেঙে! কাজেই এক কামারের কাছে সারাতে দিলাম। এই কামারই আমাকে প্রথম সেই অন্ভৃত গলপটা শোনাল। ওঙ্গালি থেকে মাইল পনেরো উত্তরে একটা পাহাড়। গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। পাহাড়টার মাঝামাঝি জারগার রয়েছে একটা গৃহা। দ্র থেকে গাছগাছালি ঝোপ-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গৃহাটা প্রায় দেখাই যায় না। স্ফুর্টা আকাশে উঠতে-উঠতে <mark>যথন ঠিক গ্রহাটার সমাশ্তরালে</mark> আসে—স্থের আলো সরাসার গিয়ে গ্রাটায় পড়ে। তখনই দেখা বায় গ্রার মুখে আর তার চারপাশের গাছের পাতার, ডালে, ঝোপে এক অণ্ভূত আলোর খেলা। আয়না থেকে যেমন সংযের আলো ঠিকরে আসে—তেমনি রামধন্র রঙের মত বিচিত্র সব রঙীন আলো ঠিকরে আসে গ্রেটা থেকে। অনেকেই দেখছে এই আলোর খেলা। ধরে নিয়েছে ভ্তুড়ে কাণ্ডকারখানা। ভ্তপ্রেতকেও ওরা যমের চেয়েও বেশী ভয় করে। কাজেই কেউ এই রঙের খেলার কারণ জানতে ওদিকে পা বাড়াতে সাহস করে নি।

- —আচ্ছা, এই আলোর খেলা কি সারাদিন দেখা যেত।
- —উ°-হ্ । স্বের আলোটা যতক্ষণ সরাসরি সেই গ্রহটোয় গিয়ে পড়তো, ততক্ষণেই শ্বধ্ব —তারপর আবার যেই কে সেই।
  - —সেই কামারটা এর কারণ জানতে পেরেছিল।

—না, তবে অনুমান করেছি। ও বলেছিল—ঐ আলো হীরে থেকে ঠিক্রানি আলো না হয়েই যায় না। ও নাকি প্রথম জীবনে কিছ্বদিন এক জহুরীর দোকানে কাজ করে ছিল। হীরের গায়ে আলো পড়লেই সেই আলো কিভাবে ঠিক্রোয়, এই ব্যাপারটা ওর জানা ছিল। আমি তো শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

—ভেবে দেখুন—অত আলো—মানে আমি তো সেই আলো আর রঙের খেলা দেখে— ছিলাম—মানে—ভেবে দেখ্ন—হীরেটা কত বড় হলে অত আলো ঠিক্রোয়।

তা-তো বটেই। ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল! বলল—তারপর?

—তারপর ব্রঝলেন, একদিন তলিপতলপা নিয়ে আমরা তো রওনা হলাম। যে করেই হোক সেই গহোর মধ্যে *চ*ুকতে হবে। কিন্তু সেই পাহাড়টার কাছে পেণছৈ আ<del>কেল</del> গ্ৰুড়্ম হয়ে গেল। নীচ থেকে গ্ৰুহা পৰ্যত পাহাড়টা খাড়া হয়ে উঠে গেছে। কিছ্ ঝোপ-ঝাড়, দ্ব-একটা জংলী গাছ আর লম্বা-লম্বা ব্বনো ঘাস—এছাড়া সেই খাড়া পাহাড়ে গায়ে আর কিস্মা নেই। নিরেট পাথ্মড়ে খাড়া গা। কামার ব্যাটা বেশ ভেবে চিল্তেই এসেছে ব্রবালাম। ও বললো—চল্বন—আমরা পাহাড়ের ওপর থেকে নামবো। ভেবে দেখলাম সেটা সম্ভৰ। কারণ পাহাহাড়টার মাথা থেকে শুরু করে গুহার মুখ অবিধি, আর তার আশে-পাশে বেশ ঘন জঙ্গল। দড়ি ধরে নামা যাবে।

সন্ধ্যের আগেই পাহাড়ের মাথায় উঠে বসে রইলাম। ভোরবেলা নামার উদ্যোগ আয়োজন শ্রের করলাম। পাহাড়টার মাথায় একটা মস্ত বড় পাথরে দড়ির একটা মুখ বাঁধলাম। তারপর দড়ির অনা মুখটা গুহার মূখ পর্যতি পেণছল কিনা বুঝলাম না। কপাল ঠ্বকে দড়ি ধরে ঝুলে পড়লাম। দড়ির শেষ মুথে পেণছে দেখি, গুহা তখনও অনেকটা নীচে। সেখান থেকে বাকি পথটা গাছের ভাল গঃড়ি লতাগাছ এসব ধরে, শ্যাওলা-ধরে পাথরের ওপর দিয়ে যশ্তপণে পা রেখে-রেখে একসময় গ্রহাটার মুখে এসে দাঁড়ালাম। ব্বুলা মানে সেই কামরাটাও কিছ্কুক্ষণের মধ্যে নেমে এল। ও যে ব্রিশ্বমান, সেটা ব্রুবালাম ওর এক কাণ্ড দেখে। বৃঙ্গা দড়ির মুখটাতে আরো দড়ি বেংধে নিয়ে প্রুরোটাই দড়ি ধরে এসেছে। পরিশ্রমও কম হয়েছে ওর।

—তারপর ?

ফ্রান্সিস তখন এত উত্তেজিত, যে সামনের খাবারের দিকে তাকাচ্ছেও না। মকব্ল কিন্তু বেশ মৌজ করে খেতে-খেতে গলপটা বলে যেতে লাগল।

— দ্ব'জনে গ্রহাটায় দ্বকলাম। একটা নিস্তেজ মেটে আলো পড়েছে গ্রহাটার মধ্যে। সেই আলোয় দেখলাম কয়েকটা বড় বড় পাথরের চাঁই—তারপরেই একটা খাদ। খাদ থেকে উঠে আছে একটা ঢিবি। ঠিক পাথরে ঢিবি নর। অমস্ণ এবড়ো-খেবড়ো গা— অনেকটা জমাট আলকাতরার মত। হাত দিয়ে দেখলাম, বেশ শন্ত। সেই সামানা আলোর তিবিটার যে কি রঙ, ঠিক ব্রবালাম না! তবে দেখলাম, যে ওটা নীচে অনেকটা পর্যত রয়েছে, যেন প‡তে রেখে দিয়েছে।

ব্কুল এতক্ষণ গ্রহার মুখের কাছে এখানে ওখানে ছড়ানো-ছিটানো বড়-বড় পাথরগ্র-লোর ওপর একটা ছুইচালো মুখ হাতুড়ির ঘা দিয়ে দিয়ে ভাঙা টুকরোগ্বলো মনোযোগ

দিয়ে পরীক্ষা করে দেখছিল। তারপর হতাশ হয়ে ফেলে দিচ্ছিলো। আমি ব্লুঙ্গাকে ভাকলাম — ব্রুষা দেখ তো, এটা কিসের তিবি ?

ব্বঙ্গা কাছে এল। এক নজরে ঐ এবড়ো-খেবড়ো চিবিটার দিকে তাকিয়েই বিস্ময়ে ওর চোথ বড়-বড় হয়ে গেল। ওর মুখে কথা নেই।

ঠিক তথনই স্যের আলোর রশ্মির সরাসরি গৃহার মধ্যে এসে পড়ল আমরা ভীষণ ভাবে চমকে উঠলাম। সেই এবড়ো-খেবড়ো চিবিটায় যেন আগন্ন লেগে গেল। জনুলত উল্কাপিণ্ড যেন ! সে কি তীব্র আলোর বিচ্ছ্রেণ। সমস্ত গ্রহাটার তীব্র চোথঝলসানো আলোর বন্যা নামল ধেন। ভয়ে বিক্ষয়ে আমি চীৎকার করে বললাম — ব্লুঙ্গা শীগ্রির চোথ ঢাকা দিয়ে বসে পড়—নইলে অন্ধ হয়ে যাবে।

দ্ব'জনেই চোখ ঢাকা দিয়ে বসে পড়লাম। কতক্ষণ ধরে সেই তীর তীক্ষ্ণ চোখে অন্ধ করা আলোর বন্যা বয়ে চলল জানি না। হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেল। ভয়ে-ভয়ে চোথ খ্বললাম, কিছ্ই দেখতে পাল্ছি না, নিশ্ছির অন্ধকার চারদিকে। অসমি নৈঃশব্দ। হঠাৎ সেই নৈশঃন্দ ভেঙে দিল ব্রন্থার ইনিয়ে-বিনিয়ে কান্না। অবাক কাণ্ড। ও কাঁদিছে কোন ? অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে ব্লার কাছে এলাম। এবার ওর কথাগ্রলো স্পন্ট শ্নেলাম। ও দেশীয় ভাষায় বলছে — অত বড় হীরে — আমার সব দুখ-কল্ট দুর হয়ে যাবে — আমি কত বড়লোক হয়ে যাবে — আমি পাগল হয়ে যাবো।'

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তাহলে ঐ অমস্ণ পাথ্বরে চিবিটা হীরে। অত বড় হীরে। এ যে অকল্পনীর। ব্রালাম, প্রচণ্ড আনদের, চ্ড়াণ্ড উত্তেজনার ও কাঁদতে শ্বর্ করছে। অনেক কণ্টে ওকে ঠা°ডা করলাম। আস্তে-আস্তে অন্ধকারটা চোখে সয়ে এল। ব্রন্ধাকে বললাম—এসো, আগে খেয়ে নেয়া যাক।

কিল্তু কাকে বলা। ব্লোতখন ক্ষ্ধা-ত্কা ভ্লে গেছে। হঠাৎ ও উঠে দাঁড়িয়ে ছুটল সেই হীরের তিবিটার দিকে। হাতের ছঃচালো হাতুড়িটা নিয়ে পাগলের মত আঘাত করতে লাগল ওটার গায়ে । ট্রকরো হীরে চারদিকে ছিট্কে পড়তে লাগল । হাতুড়ির ঘা বন্ধ করে ব্রুন্না হীরের ট্রুকরো গ্রুলো পকেটে প্রুরতে লাগল। তারপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল হাতুড়িটা নিয়ে। আবার হীরের ট্রকরো ছিটকোতে লাগল। আমি কয়েকবার দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু উত্তেজনায় ও তথন পাগল হয়ে গেছে।

—তারপর ? ফ্রান্সিস জিজ্ঞাসা করল।

—এবার ব্বৃঙ্গা করল এক কাণ্ড! গৃহ্হার মধ্যে পড়ে থাকা একটা পাথ্র তুলে নিল। তারপর দ্ব'হাতে পাথরটা ধরে হীরেটার ওপর ঘা মারতে লাগল, সোজায় বাদি একটা বড় ট্করো ভেঙে আসে। কিন্তু হীরে ভাঙা অত সোজা ? সে কথা কাকে বোঝাব তখন ? ও পাগলের মত পাথরের ঘা মেরেই চলল। ঠক্ — ঠক্ — পাথরের ঘা রের শব্দ প্রতিধর্নিত হতে লাগল গ্রহাটায়। হঠাৎ—

-िक रल ?

—সমত্ত পাহাড়টা যেন দ,লে উঠল। গৃহার ভিতর শ্নলাম, একটা গৃহভীর গ্ন্ড্-গ্ন্ড্ শব্দ। শব্দটা কিছ্মুক্ষণ চলল। তারপর হঠাৎ একটা কানে তালা লাগানো শব্দ। শব্দটা এলো পাহাড়ের মাথার দিক থেকে। গ্রহার ম্থের কাছে ছুটে এলাম। দেখি – পাহা-

ড়ের মাথা থেকে বিরাট-বিরাট পাথরের চাঁই ভেঙে-ভেঙে পড়ছে। ব্রঝলাম, যে কোন কারণেই হোক পাহাড়ের মধ্যে কোন একটা পাথরের স্তর নাড়া পেরেছে, তাই এই বিপত্তি। এখন আর ভাববার সময় নেই। গুহা ছেড়ে পালাতে হবে। অংলম্বন একমাত্র সেই দিভিটা। ছুটে গিয়ে দিভিটা ধরলাম। টান দিভেই দেখি—ওটা আল্গা হয়ে লেছে। ব্ৰুঝলাম—ষে পাথরের চাঁইয়ে ওটা বেঁধে এসেছিলাম, সেটা নড়ে গেছে। এখন দড়িটা কোন গাছের ভালে বা ঝোপে আটকে আছে। একট্ব জোরে টান দিলাম। যা ভেবেছি তাই। দাড়ির মুখটা ঝুপ করে নীচের দিকে পড়ে গেল। এক মুহুত্ চোখ বন্ধ করে খোদাতাল্লাকে ধন্যবাদ জানালাম। কিন্তু আর দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। পায়ের নীচের মাটি দ্বলতে শ্রে করেছে। ভালোভাবে দাঁড়াতে পারছি না। টলে-টলে পড়ে যাচিছ। তাড়াতাড়ি দড়ির মুখটা একটা বড় পাথরের সঙ্গে বে°ধে ফেললাম। এখন দড়ি ধরে নামতে হবে। কিন্তু ব্রুসা ? ও কি সতিট্ই পাগল হয়ে গেল ? এত কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে, ব্রুসার হ্মণও নেই। ও পাথরটা ঠুকেই চলছে। ছ্বটে গিয়ে ওর দ্বহাত চেপে ধরলাম—ব্রুসা শীর্গাগর চল —নইলে মরবে। কে কার কথা শোনে। এক ঝটকায় ও আমাকে সরিয়ে দিল। আবার ওকে থামাতে গেলাম। তখন ও হাতের পাথরটা নামিয়ে ছ‡চোলোলো মুখ হাতুড়িটা বাগিয়ে ধরল। ব্রালাম, ওকে বেশী টানাটানি করলে ও আমাকেই মেরে বসবে। ওকে আর বাঁচানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। গ্রহার মধ্যে তথন পাথরের ট্রকরো, ধ্লো বাংপ-বাংপ করে পড়তে শ্বের করেছে। আর দেরি করলে আমারও জ্যান্ত কবর হয়ে যাবে। পাগলের মত ছ্টলাম গ্রহার মুখের দিকে।

তারপর গ্রহার মুখে এসে দড়িটা ধরে কিভাবে নেমে এসেছিলাম, আজও জানি না। পর-পর পাঁচদিন ধরে বুনো ফল আর ঝরনার জল খেরে হাঁটতে লাগলাম। গভীর জঙ্গলে কতবার পথ হারালাম, বুনো জল্ জানোয়ারের পাল্লায় পড়লাম। তারপর যেদিন এক সন্ধ্যার মুখে ওঙ্গালির বাজারে এসে হাজির হলাম, সেদিন আমার চেহারা দেখে অনেকেই ভ্তুত দেখবার মত চমকে উঠেছিল।"

মকব্রুলের গলপ শেষ। দ্র্'জনেই চুপ করে বসে রইল। দ্র'জনের কারোরই খেয়াল নেই যে রাত হয়েছে। এবার দোকান বন্ধ হবে।

—এই দেখ্ন—মকব্ল ভান হাতটা বাড়াল। মাঝের মোটা আঙ্গ্লটায় একটা হীরের আংটি।

সেই হীরের ট্রকরো নাকি ? ফ্রান্সিস বিশ্বয়ে প্রশ্ন করল।

মকব্ল মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল, ব্লল—ব্লা যথন হাতুড়ি চালাচ্ছিল তথন কয়েকটা ট্রকরো ছিটকে এসে আমার জামার আজিনে আটকৈ গিয়েছিল। তথন জানতে পারিনি, পরে দেখেছিলাম।

দোকানী এসে তাড়া দিল, রাত হয়েছে দোকান বন্ধ করতে হবে।

দ্ব'জনে উঠে পড়ল। দোকানীর দাম মেটাতে গিয়ে ফ্রান্সিস ওর র্থালটা বের করল। স্বলতানী মুদ্রাগ্বলোর সঙ্গে মোহরটাও ছিল। মোহরটা দেখে মকব্বল যেন হঠাৎ খ্ব চণ্ডল হয়ে পড়ল। থ্রাকতে না পেরে বলেই ফেলল—মোহরটা একট্ব দেখব ?

—দেখন না —ফ্রান্সিস মোহরটা ওর হাতে দিল। ফ্রান্সিস দাম মেটাতে বাস্ত ছিল 🖟

তাই লক্ষ্য কর<mark>ল না মোহরটা দেখতে দেখতে-মকব<sub>ন</sub>লের চোথ দ<sub>ন</sub>'টো যেন জবলে উঠল। কিল্তু নিজের মনের ভাব গোপন করে ও মোহরটা ফিরিয়ে দিল।</mark>

- —স্বন্দর মোহরটা, রেখে দেওয়ার মত জিনিস।
- —হ<sup>2</sup> —রাখতে আর পারলাম কই ? ফ্রান্সিস সথেদে বলল।
- **—কেন** ?
- —আর একটা ঠিক একরকম দেখতে মোহরও ছিল।
- কি করলেন সেটা ?
- —এখানকার বাজারে এক জাহ্বরীর কাছে বিক্রি করে দিয়েছি।
- ─रेञ् ─ भक्त्व्ल भाथा नाष्ट्रल ─ ७ त्राणि निम्न्न्नारे ठिक्त्वर्ष्ट जाशनात्क ।
- কি আর করব, নইলে না খেয়ে মরতে হত।
- —কোন জহুরীর কাছে বিক্রি করেছেন ?
- —রাস্তায় চল্ব-দেখাচ্ছ।
- রাস্তার নেমে মকব্রল জিজ্জেস করল—কোথার থাকেন আপনি?
- —এখনো কোন আন্তানা ঠিক করিনি।
- —বাঃ, —বেশ —মকব্ল হাসল —চল্মন আমার সঙ্গে।
- —কোথায় ?
- —স্বলতানের এতিমখানার।
- এতিমখানায় !
- —নামেই এতিমখানা—গরিব মান্বরা থাকতে পায় না। আসলে বিদেশীদের আদ্ভাখানা ওটা।
  - —চল্ব-মাথা তো গোঁজা যাবে।

রাস্তায় আসতে-আসতে ফ্রান্সিস মকব্রলকে জহুরীর দোকানটা দেখাল। মকব্রল গভীরভাবে কি যেন ভাবছিল। দোকানটা দেখে মাথানেড়ে শ্রুধ্ বলল —ও।

ফ্রান্সিস আন্দাজও করতে পারেনি মকব্রুব মনে-মনে কি ফন্দি আঁটছে।

মকব্বলের কথা মিথ্যে নর। সতিই এতিমখানা বিদেশী ব্যবসায়ীদের আন্ডাখানা। কত দেশের লোক যে আশ্রয় নিয়েছে এখানে। আফ্রিকার কালো-কালো কোঁকড়া চুল মান্ব যেমন আছে, তেমনি নাক চাপ্টা কুতকুতে চোখ মোঙ্গল দেশের লোকও আছে।

মকব্রল একটা ঘরে চ্রকল। দ্র'জন লোক কশ্বল মুর্ডি দিয়ে শ্রুয়ে আছে। আর বিছানা খালি, ওটাই বোধহয় মকব্রলের বিছানা। ঘরের খালি কোণটা দেখিয়ে মকব্রল বলল — ওখানেই আপনার জায়গা হয়ে যাবে, সঙ্গে তো আপনার বিছানা-পত্তর কিছ্রুই নেই ?

-ना।

— আমার বিছানা থেকেই কিছু কাপড়-চোপড় দিচ্ছি, পেতে নিন। ফ্রান্সিস বিছানা-মত একটা করে নিল। সটান শুরে ক্লান্তিতে চোথ ব্যুক্তল। ঘ্যুম আসার আগে প্র্যুন্ত শুনতে পাচ্ছিল ঘরের অন্য দ্যুক্তন লোকের সঙ্গে মকব্যুল মৃদ্যুম্বরে কি যেন কথাবার্তা বলছে। সে সব কথার অর্থ সে কিছুই ব্যুঝতে পারেনি। ব্বম ভাঙতে ফ্রান্সিস দেখল বেশ বেলা হয়েছে। লোকজনের কথাবার্তার এতিমখানা সরগরম। ফ্রান্সিস পাশ ফিরে মকব্বলের বিছানার দিকে তাকাল। আশ্চর্য ! কোথায় মকব্বল ? মকব্বলের বিছানাও নেই। পাশের বিছানার লোকটি তখন দ্ব'হাত ওপরে তুলে মুখ হাঁ করে মন্ত বড় হাই তুলছিল। ফ্রান্সিস তাকেই জিজ্জেস করল—আচ্ছা, মকব্বল কোথায় ?

লোকটা মৃদ্ধ হৈসে হাতের চেটো ওল্টাল, অর্থাৎ সে কিছুই জানে না। মর্ক গে এখন হাত-মুখ ধ্বয়ে কিছু খাওয়ার চেণ্টা দেখতে হয়, ভীষণ খিদে পেয়েছে। হাত-মুখ ধ্বয়ে ঘরে এসে ফ্রান্সিস দেখল, ঘরের আর একজন তখন ফ্রিরছে। কিন্তু মকব্ল একেবারেই বেপাত্তা। ফ্রান্সিস খেতে যাবে বলে থলেটা কোমর থেকে বের করল, কিন্তু এ কি ? খলে যে একেবারে খালি। সর্লতানী মনুদ্রাগ্লো তো নেই-ই, সেই সঙ্গে মোহরটাও নেই। সর্বনাশ! এই বিদেশ বিভর্বই। কে চেনে ওকে ? মাথা গেণজার ঠাই না হয় এই এমিখানায় জ্বটল। কিন্তু খাবে কি ? খেতে তো দেবে না কেউ। তার ওপর কণ্ডের ঘাটা এখনও শ্বকায় নি। শরীরের দ্বর্বলতাও সবট্বকু কাটিয়ে উঠতে পারে নি। এই অবস্হায় ও একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। ফ্রান্সিস চোখে অন্ধকার দেখল।

ওর চোখমনুখের ভাব দেখে ঘরের আর দ্ব্'জনেও বেশ অবাক হল। হল কি ভিনদেশী লোকটার ? ওদের মধ্যে একজন উঠে এল। লোকটার চোখের ভ্রব্ব দ্বটো ভীষণ মোটা মুখটা থাবিড়া। ভারী গলায় জিজ্ঞেস করল—কি হয়েছে ?

ফ্রান্সিস প্রথমে কথাই বলতে পারল না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। লোকটা আবার জিজ্ঞেস করল—হল কি ? ও-রকম ভাবে তাকিয়ে আছেন ?

- আমার সব চুরি গেছে।
- —ও, তাই বল্বন। লোকটা নিবিকার ভঙ্গীতে আবার বিছানায় গিয়ে বসল। বলল —এটা এতিমখানা—চোর, জোন্ডোরের বেহেন্ড মানে স্বর্গ আর কি ? তা কত গেছে ? ফ্রান্সিস আন্দার্জে হিসেব করে বলল। মোহরটার কথাও বলল।
- —ও বাবা । মোহর-ফোহর নিয়ে এতিমখানায় এসেছিলেন ? কত সরাইখানা রয়েছে, সেখানেই গেলেই পারতেন ।
  - —মকব্ৰলই তো যত নন্টের গোড়া।
  - —কে মকব্ৰল ?
  - —কাল রাত্তিরে যার সঙ্গে আমি এপেছিলাম।
  - —কত লোক আসছে-যাচ্ছে।
  - —কেন, আপনারা তো কথাবার্তা বলছিলেন মকব্বলের সঙ্গে বেশ বন্ধ্র মত।
  - —হতে পারে। হাত উল্টে লোকটা বলল।

ফ্রান্সিস লোকটার ওপর চটে গেল। একে ওর এই বিপদ—কোথার লোকটা সহান্ত্র-ভ্রতি দেখাবে তা নর, উলটে এমনভাবে কথা বলছে যেন সব দোষ ফ্রান্সিসের।

ফ্রান্সিস বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই বলল — আপনারা মকবন্দকে বেস ভাল করেই চেনেন, এখন বেগতিক বনুঝে চেপে যাচ্ছেন।

অন্য বিছানায় আধশোয়া লোকটা এবার যেন লাফিয়ে উঠল। বলল – তা'হলে আপনি

কি বলতে চান, আমরা একটা গণটে কাটার।

- আমি সেকথা বলিন।
- আলবাং বলেছেন। ভূরে, মোটা লোকটা বিছানা ছেড়ে ফ্রাণ্সিসের দিকে তেন্ড়ে এল। ফ্রাণ্সিস বাধা দেবার আগেই ওর গলার কাছে জামাটা মুঠো করে চেপে ধরল । কাধে জখমের কথা ভেবে ফ্রাণ্সিস কোন কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।
  - —আর বর্লাব ? লোকটা ফ্রান্সিসকে ঝ'াকুনি দিল।
  - কি ?
  - আমরা গ'াটকাটার।
  - আমি সেকথা বলিনি।

— তবে রে! লোকটা ভান হাতের উল্টা পিঠ ঘ্ররিয়ে ফ্রান্সিসের গালে মারল এক থাপড়। অন্য লোকটি খাঁয়ক-খাঁয়ক করে হেসে উঠল। ফ্রান্সিস আর নিজেকে সংয়ত করতে পারল না। ওর নিজের গেল টাকা চুরি, আবার উল্টে ওকেই চোরের মার খেতে হচ্ছে। ফ্রান্সিস এক ঝটকার নিজেকে ম্বন্ত করে নিল। তারপর লোকটা কিছ্র বোঝার আগেই হ'ট্র দিয়ে ওর পেটে মারল এক গ্রন্থতা। লোকটা দ্ব'হাতে পেট চেপে বসে পড়ল। অন্য লোকটা এরকম কিছ্র একটা হতে পারে, বোধহয় ভাবতেই পারেনি। এবার সে তৎপর হল। ছুটে ফ্রান্সিসকে ধরতে এল। ফ্রান্সিস ওর চোয়াল লক্ষ্য করে সোজা ঘর্ষি চালাল। লোকটা চিং হয়ে মেঝের ওপর পড়ে গেল। ফ্রান্সিস ব্রুবল—এর পরের ধাক্কা সামলানো ম্বাকল হবে। কাজেই আর দেরি না করে এক ছুটে ঘরের বাইরে চলে এল। ভুরু মোটা লোকটাও পেছনে ধাওয়া করল। ফ্রান্সিস ততক্ষণে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে হড়কো তুলে দিয়েছে। বন্ধ দরজার ওপর দ্বমদাম লাথি পড়তে লাগল ফ্রান্সিস আর দাঁড়াল না। দ্বত পায়ে এতিমখানা থেকে বেরিয়ে এল।

এতবড় আমদাদ শহর। এত লোকজন, বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, কোথায় খ্লাবে মকব্লকে কিন্তু ফ্রান্সিস দমল না। যে করেই হোক মকব্লকে খ্লাজ বেরতে হবে। সব আদায় করতে হবে। তারপর বন্দরে গিয়ে খেগাজ করতে হবে ইউরোপের দিকে কোন জাহাজ যাচ্ছে কিনা। জাহাজ পেলেই উঠে পড়বে। কিন্তু মকব্লকে না খ্লাজ বের করতে পারলে কিছুই হবে না। এই বিদেশ বিভঃইয়ে না থেয়ে মরতে হবে।

সারাদিন টো টো করে ঘ্ররে বেড়াল ফ্রান্সিস। বাজার, বন্দর, তালি-গালি কিছুই বাদ দিল না দিল না। কিন্তু কোথার মকব্ল ? একজন লোককে তো মকব্ল ভেবে ও উত্তেজনার মাথার কাঁধে হাত রেখেছিল। লোকটা বিরক্ত ম্বথে ঘ্ররে দাঁড়াতে ফ্রান্সিস ভ্ল ভাঙল। মাফ-টাফ চেয়ে সে ভিড়ের মধ্যে ল্লকিয়ে পড়েছিল। উপোসী পেটে সারাদিন ওই ঘোরাঘ্রির। দ্বপ্রের অবশ্য একফালি তরম্ব চালাকি করে থেয়েছিল।

বাজারের মোড়ে একটা লোক তরম্বজের ফালি বিক্রি করছিল। থিদের পেট অবলছে। সেই সঙ্গে জলতেন্টা। একফালি তরম্বজ থেলে থিদেটাও চাপা পড়বে সেই সঙ্গে তেন্টাটাও দরে হবে। কিন্তু দাম দেবে কোথেকে? অগত্যা চুরি। ফ্রান্সিস বর্দিধ ঠাওরাল। রাস্তার ধারে এক দঙ্গল ছেলে থেলা করছিল। ফ্রান্সিস ছেলেগবুলোকে ডাকল। ছেলেগবুলোক আসতে বলল—এ যে তরম্বজ্বওলাটাকে দেখছিস, ও কানে শ্বনতে পায় না। তোরা



क्वान्त्रिम अत छात्रान नक्का करत घर्विष मातन।

গিয়ে ওর সামনে বলতে থাক—"এক ফালি তরম্বজ দাও—তা'হলেই তুমি কানে শ্বনতে পাবে।" লোকটা খুশী হয়ে ঠিক তোদের একফালি করে তরম্বজ দেবে।"

বাস্! ছেলের দঙ্গল হল্লা করতে-করতে ছুটে গিয়ে তরমুজওলাকে খিরে ধরল। তারপর তারস্বরে চ'্যাচাতে লাগল—"এক ফালি তরমুজ দাও—তা'হলে তুমি কানে শুনতে পাবে।" তরমুজওলা পড়ল মহা বিপদে। আসলে ওর কানের কোন দোষ নেই। ও ভালই শুনতে পায়। ও হাত নেড়ে বারবার সেকথা বোঝাতে লাগল। কিন্তু ছেলেগ্রলো সেকথা শুনবে কেন?

তাদের চিংকারে কানে তালা লেগে যাওয়ার অবস্থা। একদিকের ছেলেগ্নলোকে তাড়ার তো অন্যদিকের ছেলেগ্নলো মাছির মত ভিড় করে আসে। আর সেই নামতা পড়ার মত চিংকার। অতিষ্ঠ হয়ে তরম্বজ-ওলা ঝোলা কাঁধে নিয়ে অন্যদিকে চলল। ছেলের দলও চাঁটাতে-চাঁটাতে পিছ্ নিল, এবার ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। তরম্বজওলাকে ডেকে দাঁড় করাল, বলল—তোমার ঝোলায় সব চাইতে বড় যে তরম্বজটা আছে, বের কর। তরম্বজওলা বেশ বড় একটা তরম্বজ বের করল।

—এবার কেটে সবাইকে ভাগ করে দাও।

ছেলেরা তো তরম্ব থেতে পেরে বেজার খ্না। ফ্রান্সিসও একটা বড় ট্বকরো পেরে সঙ্গে-সঙ্গে কামড় দিল, আঃ কি মিন্টি! হাপ্সে-হ্প্রেস করে থেরে ফেলল তরম্বজের ট্বকরোটা। তরম্বজওলা এবার দাম চাইলে ফ্রান্সিস অবাক হবার ভঙ্গি করে বলল—বাঃ, এই যে তুমি বললে কানে শ্বতে পেলে সবাইকে তরম্বজ্ঞ খাওয়াবে।

—ও কথা আমি কখন বললাম। তরম,জওলাও অবাক।

—এই তো তুমি কানে শ্বনতে পাক্সো।

ছেলেগ্নলো আবার চে'চাতে শ্রুর্ করল—কানে শ্রুনতে পাচ্ছে— কানে শ্রুনতে পাচ্ছে।
তরম্বজ্ওলা ছেলেদের ভিড় ঠেলে আসার আগেই ফ্রান্সিস ভিড়ের মধ্যে গা ঢাকা দিল।
একফালি তরম্বজে কি আর খিদে মেটে? তব্ব সন্ধ্যে পর্যন্ত কাটাল। খদি ওর
দ্বাবন্ধার কথা শ্রুনে কারো দরা হয়, এই আশায় ফ্রান্সিস করেকটা খাবারের দোকানে
গেল। সব চুরি হয়ে যাওয়ার কথা বলল। অনেক করে বোঝাবার চেন্টা করল, কিন্তু
কেউই ওকে বিশ্বাস করল না।

সন্ধ্যার সময় শাহীবাগের কোনার দিকে একটা পীরের দরগার কাছে এসে ফ্রান্সিস দ'জাল। একট্ব জিরোনো যাক। দরগার সি'জিতে বসল ফ্রান্সিস। ভেতরে নজর পড়তে দেখল অনেক গরিব-দ্বঃখী সার দিয়ে বসে আছে। সবাইকে একটা করে পোড়া র্টে আর আল্বসেদ্ধ দেওয়া হচ্ছে। তাই দেখে ফ্রান্সিসেরে খিদের জনালা বেড়ে গেল। সেও সারির মধ্যে বসে পড়ল। যে লোকটা র্বটি দিচ্ছিল, সে কিন্তু ফ্রান্সিসকে দেখে একট্ব অবাকই হল। খাবার দিল ঠিকই, কিন্তু মন্তব্য করতেও ছাড়ল না—"অমন ঘোড়ার মত শরীর—স্বলতানের সৈন্দলে নাম লেখাও গে যাও।" ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না। মুখ নীচু করে পোড়া র্বটি চিব্তে লাগল। হঠাৎ দেশের কথা, মা'র কথা মনে পড়ল। কোথায় এই অন্ধকার খোলা উঠোনে ভিখিরিদের সঙ্গে বসে পোড়া র্বটি আল্বসেন্ধ খাওয়া আর কোথায় ওদের সেই ঝাড় ল'ঠনের আলোয় আলোকিত খাওয়ার ঘর, ফ্বলের

কাজকরা সাদা টোবল ঢাকনা, ঝকঝকে পরিজ্বার ক'াটা-চামচ, বাসনপত্র। খাওয়ার জিনিসও কত। কত বিচিত্র স্বাদ সে-সবের। সেই সঙ্গে মা'র সন্দেহ হাসিম্খ — ফ্রান্সিস চোথের জল ম্বছে উঠে দাঁড়াল। না — না — এসব ভাবনা মনকে দ্বর্বল করে দেয়। এসব চিন্তাকে প্রশ্রম দিতে নেই। বাড়ির নিন্চিন্ত বিলাসী জীবনের নাম জীবন নয়। জীবন রয়েছে বাইরে — অন্ধকার ঝড়-বিক্ষ্বধ সম্দ্রে, আগ্রন-ঝরা মর্ভ্রমিতে তরবারির ঝলকানিতে, দেশবিদেশের মান্বের স্নেহ-ভালবাসার মধ্যে।

তথনও রাত বেশী হয় নি। ফ্রান্সিস এতিমখানায় এসে ঢ্বকল। খ্রুজে-খ্রুজে নিজের ঘরটার দিকে এগোল। সেই লোক দ্ব'টো কি আর আছে ? ব্যবসায়ী লোক —হয় তো এক রাত্রির জন্য আশ্রয় নিয়েছিল। সকালে নিশ্চয়ই দরজায় ধাক্রাধাক্তি লাখি মারার শব্দে আশেপাশের ঘরের লোক এসে দরজা খ্বুলে দিয়েছে। তারপর দ্বুপ্র নাগাদ পাততাড়ি গ্রুটিয়ে চলে গেছে।

দরজাটা বন্ধ। ফ্রান্সিস নিশ্চিত মনেই দরজাটা ঠেলল। দরজা খ্রলে গেল। এই সেরেছে। সেই ম্বাতমান দ্ব'জনেরই একজন যে। মোটা ভ্রুর্ব নাচিয়ে লোকটা ভাকল— এসো ভেতরে। ফ্রান্সিস নড়ল না। লোকটা এবার হেসে ফ্রান্সিসের ক'াধে হাত রাখতেগেল। ফ্রান্সিস এক ঝটকায় হাতটা সরিয়ে দিল। ঘরে চোখ পড়তে দেখল অন্য লোকটাও রয়েছে।

—তোমার এখনও রাগ পড়েনি দেখছি। লোকটা হাসল।

ফ্রান্সিস ঘাড় গেণাজ করে দাঁড়িয়ে রইল। লোকটি বললো—বিশ্বাস করো ভাই— সকালে তোমার সঙ্গে আমরা যে ব্যবহার করেছি, তার জন্যে আমরা দুঃখিত।

ফ্রান্সিস তব্ নড়ল না।

- ঠিক আছে, তুমি ভেতরে এসো। যদি মাফ্চাইতে বলো —আমরা তাও চাইবো।
  ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে ঘরে ঢ্কল। লোকটা দরজা বন্ধ করতে উদ্যোগ হতেই ফ্রান্সিস্
  ঘ্রে দ\*ড়োল। বললো —দরজা বন্ধ করতে পারবে না।
- —বেশ। লোকটা হেসে দরজা খোলা রেখেই ওর কাছে এগিয়ে এল। বলল— এবার বিছানায় বসো।

ফ্রান্সিস নিজের বিছানায় গিয়ে বসল। অন্য লোকটি তথন একটা পাত্র হাতে এগিয়ে এল। পাত্রটা ফ্রান্সিসের সামনে রেখে বলল—খাও। সারাদিন তো তরম্বজের একটা ফালি ছাড়া কিছুই জোটেনি।

ফ্রান্সিস বেশ অবাক্ হল। এসব এই লোকটা জানলো কি করে ? মোটা ভ্র্অলা লোকটা এবার বলল — তুমি ঠিকই ধরেছো। মকব্ল আমাদের খ্বই পরিচিত। ওকে আমরা ভালো করেই জানি। গণট কাটার মত নোংরা কাজ ওর পক্ষে করা সম্ভব নয়। কাজেই আমাদের উল্টে তোমাকেই সন্দেই হয়েছিল।

## - আমাকে ?

—হ°্যা। তাই দ্বপ্রেরবেলা আমরা দ্ব'জন তোমাকে খ্ব্লুজতে বেরিয়ে-ছিলাম। পেলামও তোমাকে। বাজারের মোড়ে তুমি তখন তরম্বজ খাচ্ছিলে।

ফ্রান্সিস হাসল। লোকটা বললো – খুব বে°চে গেছো। তুমিও গা-ঢাকা দিলে আর ঠিক তক্ষ্মণি স্মূলতানের পাহারাদার এল। অবশ্য কোন বিপদ হলে আমরাও তৈরী ছিলাম তোমাকে ব°াচাবার জন্যে।

- ভা'হলে তো তোমরা সবই দেখেছো। ফ্রান্সিস বলল।
- হ'্যা তথান ব্রালাম—তুমি মিথ্যে বলোনি। সত্যি তোমার সব চুরি হয়েছে— নইলে ওরকম চুরির ফন্দী আঁটো। খাও ভাই—এবার হাত চালাও—খেয়ে নাও আগে।

ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলল না — নিঃশব্দে খেতে লাগল। পরোটা, মাংস। উটের দুধ দিরে তৈরি মিন্টি —চেটেপুটে খেরে নিল সব।

এবার মোটা ভ্রন্থললা লোকটা বলল—শোন ভাই—আমার নাম হাসান। কাল সকালেই এথান থেকে চলে যাচিছ। আমরাও থেণজে থাকব—মকবনুলের দেখা পেলেই সব আদায় করে লোক মারফং তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। তুমি তো এখানেই থাকবে ?

—হ'্যা, ষতাদন না জাহাজের ভাড়া যোগাড় করতে পারি ।

- বেশ। এবার তাহ'লে ঘ্রুমোও অনেক রাত হল।

ফ্রান্সিসও আর জেগে থাকতে পার্নছিল না। পর্নাদন কি খাবে, কি ভাবে জাহাজের ভাড়া সংগ্রহ করবে – এইসব সাতপ<sup>°</sup>চে ভাবতে-ভাবতে এক সময় ঘ্রুমিয়ে পড়ল।

পর্রাদন ঘ্ম ভাঙতে ফ্রান্সিস দেখল—হাসান আর তার বন্ধ্ দ্'জনেই চলে গেছে ! ঘরে শ্র্ম ও একা। শ্রে-শ্রে ভাবতে লাগল—এবার কি করা যায় ? কি করে প্রতিদিনের খাবার যোগাড় করবে, অর্ধ জমাবে, মকব্রলকে খ্রুঁজে বের করবে ? দেশে তো ফিরতে হবে ? তারপর নিজেদের একটা জাহাজ নিয়ে সোনার ঘণ্টা খ্রুঁজতে আসতে হবে ॥ সঙ্গে আনতে হবে সব বিশ্বস্ত বন্ধুদের। কিন্তু সেসব তো পরের কথা। এখন-কি-করা যায় ? ভাবতে-ভাবতে শ্রুঠাৎ ফ্রান্সিসের একটা ব্রাদ্ধ এল। আছ্রা মকব্রলের সেই মস্তব্ড হীরের গলপটা বাজারের কুয়ার ধারে বসে লোকদের শোনালে কেমন হয় ? কত বিদেশী বাণকই তো বাজারে আসে। এমন কাউকে পাওয়া যাবে না, যে গলপটা আগেশ্বনেছে! তাহ'লেই মকব্রলের খে'াজ পাওয়া যাবে। কারণ মকব্রল ছাড়া এই গলপ আর কে বলবে ? ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। এতক্ষণে বাজারে লোকজন আসতে শ্রেক্ করেছে নিশ্চয়ই। কুয়োর ধারে খেজবুরগাছটার ভলায় বসতে হবে।

"সে এক প্রকাণ্ড হীরে ! মাদনা মসাজিদের গণবুজের চেয়েও বড় ! কি চোখ টাকা ধাঁধানো আলো তার ! দু'হাতে চোখ ঢেকে আমরা শুরে পড়লাম । সমস্ত গুরুটো তার আলোর বন্যার ভেসে যেতে লাগল।" ফ্রান্সিস গলপটা বলে চলল। লোকেরা ভাঁড় করে দ'ড়িয়ে শুনতে লাগল। কেউ-কেউ বির্প মন্তব্য করে গেল—"গাঁজাখুরী গপ্পো—অত বড় হীরে হয় নাকি ?" কিন্তু বোঁশর ভাগ লোকই হাঁ করে গলপটা শুনল। প্রথম দিন তা। ফ্রান্সিস খুব একটা গুনুছিয়ে গলপটা বলতে পারল না। তবুলোকের ভালো লাগল। গলপ বলা শেষ হলে একজন বৃদ্ধ এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসের হাতে কিছু মুদ্রা দিল। দেখাদেখি আরো করেকজন কিছু মুদ্রা দিল। ফ্রান্সিস মনে-মনে ইশ্বরকে ধনাবাদ দিল। যাক, প্রাণে, বে চে থাকার একটা সহজ উপায় পাওয়া গোল। গলপ বলা শেষ হলে একটা সহজ উপায় পাওয়া গোল। গলপ

পরের দিন থেকে ফ্রান্সিস আরো গ্রেছিয়ে গলপটা বলতে লাগল। কয়েকদিনের মধ্যেই সে বেশ ভালো গলপ বালিয়ে হয়ে গেল। গলপটাকে আরো বাড়িয়ে, আরো নানারকম

রোমহর্ষ ঘটনা যোগ করে লোকদের শোনাতে লাগল। রোজগারও হতে লাগল। কিন্তু এতদিনে এমন কাউকে পেল না, যে গল্পটা আগে শ্লেছে। তব্ ফ্রান্সিস হাল ছাড়ল না। প্রতিদিন গ্লপটা বলে যেতে লাগল। সেই বাজারের কুয়োটার ধারে, খেজ্বেগাছটার নীচে বসে।

একদিন ফ্রান্সিস গ্রুপটা বলছে—"সব সময় নয়, যথন স্থের আলো সরাসরি গুহোটায় এসে পড়ে, তথনি দেখা যায় আলোর খেলা, কত রঙের আলো—"

ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন বলে উঠল—এ গলপটা আমার শোনা।

ফ্রান্সিস গলপ বলা থামিয়ে লোকটার দিকে এগিয়ে গেল। দেথেই বোঝা যাচ্ছে বিদেশী ব্যবসায়ী। ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল—কোথায় শত্তনছেন গলপটা ?

- —হায়াৎ-এর সরাইখানায়।
- —যে লোকটা গলপটা বলেছে, তার নাম জানেন ?
- —না, সে নাম বলেনি।
- —দেখতে কেমন?
- —মোটাসোটা গোলগাল, বেশ হাসিখুশী।

ফান্সিসের আর ব্রাতে বাকি রইল না—লোকটা আর কেউ নর, মকব্ল। কিন্তু হারাং? সে তো অনেকদ্র। তিননিদেরে পথ। উটের ভাড়া গ্রণরে, সে ক্ষমতা তো নেই। এদিকে শ্রোতারা অম্বন্ধি প্রকাশ করতে লাগল। গলপটা শেষ হয় নি। ফ্রান্সিস ফিরে এসে আবার গলপটা বলতে লাগল।

কিছ্বদিন যেতেই কিন্তু গলপটা লোকের কাছে প্রোনো হয়ে গেল। কে আর একই গলপ প্রতিদিন শ্বনতে চার ? বিদেশী বিণক-ব্যবসায়ী যারা আসত, তারাই যা দ্ব-চারজন ভিড় করে দাঁড়িয়ে শ্বনত। ফ্রান্সিস ভেবে দেখল—রোজগার বাড়াতে হলে আরও লোক জড়ো করতে হবে। নতুন গলপ শোনাতে হবে। এবার তাই সে সোনার ঘণ্টার গলপটা বলতে শ্বর্ করল। চারিদিকে ভিড় করে দাঁড়ানো গ্রোতাদের উৎস্ক ম্থের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস স্বন্ধর জঙ্গীতে গলপটা বলতে থাকে—"নিশ্বতি রাত। ভিমেলোর গাঁজার পেছনে ঘন জঙ্গলে আগ্বনের আভা কিসের? সোনা গলানো চলছে। বিরাট কড়াইতে সোনা গলিয়ে ছাঁছে ফেলা হচ্ছে। কেন না সোনার ঘণ্টা তৈরী হবে। কবে তৈরী শেষ হবে? ভাকাত পাদরীরা সোনা গলায় আর ছাঁচে ঢালে।" খ্ব জমে যায় গলপটা। গ্রোতারা অবাক হয়ে সোনার ঘণ্টার গলপ শোনে। কেউ-কেউ মন্তব্য করে—"যত সব বাজে গলপ।" চলেও যায় কেউ-কেউ। কিন্তু নতুন লোক জড়ো হয় আরো বেশী। এক সময় গলপটা শেষ হয় গ্রোতাদের উৎস্ক ম্বথের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস বলে—'সোনার ঘণ্টা এখনও আছে, এই সম্বদের কোন অজানা দ্বীপে। তোমরা ভাই খ্রেজে দেখতে পার।'

গলপ শেষ। শ্রোতাদের ভিড় কমতে থাকে। ফ্রান্সিস হাত পাতে। বাবার আগে অনেকেই কিছ্-কিছ্ সন্লতানী মন্দা হাতে দিয়ে যায়। গলপটা শন্নে সবাই যে খ্নানী হয়েছে—ফ্রান্সিস বোঝে। ও আরও উৎসাহ পায়, কিন্তু বিপদ হল, এই গলপটা বলতে গিয়েই।

জোব্বাপরা নিরীহগোছের লম্বামত চেহারার একজন লোক মাঝে-মাঝে ফ্রান্সিসের

পেছনে দাঁড়িয়ে গলপ শ্বনত। ফ্রান্সিস যেদিন থেকে প্রথম সোনার ঘণ্টার গলপটা বলতে লাগল, সোদন থেকে লোকটা প্রত্যেক দিন আসতে লাগল। অনেকেই গলপ শ্বনতে জড়ো হয়। সবাইকে তো আর মনে রাখা যায় না। ফ্রান্সিস আপন মনে গলপই বলে যায়।

একদিন ফ্রান্সিস যেই গলপটা শেষ করেছে, পেছন থেকে লোকটা জিজ্ঞেস করল— ভূমি সেই সোনার ঘণ্টা দেখেছ ?

ফ্রান্সিস পেছনে ফিরে লোকটাকে দেখল। গোবেচারা গোছের চেহারা। রোগা আর বেশ লম্বা। ফ্রান্সিস ওকে আমলই দিল না। হাত বাঞ্জিয়ে শ্রোতাদের দেওয়া মুদ্রাগ্রেলা দিতে লাগল।

- —সেই সোনার ঘ°টা তুমি দেখেছ ? লোকটা একই স্বরে আবার করল প্রশ্নটা।
- —ना । क्वान्त्रिम त्वभ त्वलारे लाल ।
- —সেই ঘণ্টার বাজনা শ্রনেছ ?
- —তোমার কি মনে হয় ?
- —আমার মনে হয় তুমি সব জান।

ফ্রান্সিস এবার অবাক্ চোথে লোকটার দিকে তাকাল। ঠাটা করে বলল —সবই যদি জানব, তাহ'লে কি এখানে গলপ বলে ভিক্ষে করি ?

— তুমি নিশ্চয়ই জানো সেই সোনার ঘণ্টা কোথায় আছে।

ফ্রান্সিস ওকে থামিয়ে দিতে চাইল। বিরব্তির স্কুরে বলল—"বারে, গলপ গলপই— গলেপর ঘণ্টা সোনারই হোক আর রুপোরই হোক, তাকে চোখেও দেখা যায় না—তার বাজনাও শোনা যায় না"।

হঠাৎ লোকটা পরনের জোব্বাটা কোমরের একপাশে সরাল। ফ্রান্সিস দেখল— তরোয়ালের হাতল। লোকটা একটানে খাপ থেকে খ্বলে চকচকে তরোয়ালের ভগাট। ফ্রান্সিসের থ্বতনির কাছে চেপে ধরে গশ্ভীর গলায় বলল—আমার সঙ্গে চলো।

নিরীহ চেহারার মান্বটা যে এমন সাংঘাতিক, ফ্রান্সিস আগে সেটা কল্পনাও করতে পারেনি। কয়েক মুহুর্ত ও অবাক্ হয়ে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ট্রক্কিটাক কথা থেকে একেবারে থ্বতনিতে তরোয়াল ঠেকান! ফ্রান্সিস ভাবল, আজকে কার মুখ দেখে উঠেছিলাম।

- —কোথায় ?
- —গেলেই দেখতে পাবে।

এ আবার কোন্ ঝামেলায় পড়লাম ! কিন্তু উপায় নেই । লোকটা যেমন তেরিয়া হয়ে আছে, গ°াইগাই করলে হয়তো গলায় তরোয়ালই চালিয়ে দেবে।

—বেশ, চল। ফ্রান্সিস লোকটার নির্দেশ্যিত বাজারের পথ দিয়ে হ°াটতে লাগল। লোকটা খোলা তরোয়াল হাতে নিয়ে ঠিক ওর পেছনে-পেছনে যেতে লাগল।

পথে যেতে-যেতে ফ্রান্সিস কোন্দিকে যেতে হবে, তা ব্রুঝতে না পেরে মাঝে-মাঝে থেমে পড়ছিল, লোকটা ওর পিঠে তরোয়ালের খেঁাচা দিয়ে পথ দেখিয়ে দিতে লাগল। ফ্রান্সিস মনে-মনে কেবল পালাবার ফ্রন্দি অাটতে লাগল। কিন্তু পেছনে না তাকিয়েও ব্রুঝতে পারল, লোকটা ভীষণ সতর্ক। একট্র এদিক-ওদিক ওর পা পড়লেই লোকটা

ধুমক্ দিচ্ছে—সোজা হ°াট। পালাবার চেষ্টা করলেই মরবে। ফ্রান্সিস আবার সহজভাবে হ°টেতে লাগল। এবার খ্ব সর্ গাল দিয়ে যেতে লাগল ওরা।

হাত বাড়ালেই বাড়ির দরজা, এত সর্বু গলি সেটা। ফ্রান্সিস নজর রাখতে লাগল কোন খোলা দরজা পার কি না। পেরেও গেল। সঙ্গে-সঙ্গে একটা যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে ফ্রান্সিস বসে পড়ল। লোকটা তরোয়াল নামিয়ে ওর গায়ের ওপর বর্কে জিজ্জেস করল—কি হল?

ফ্রান্সিস এই সনুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল, তাঁড়ংগতিতে মাথা দিয়ে লোকটার পেটে গর্নতা থেয়ে টাল সামলাতে পারল না, সেই পাথনুরে গাঁলটায় চিং হরে পড়ে গেল। ফ্রান্সিস আর এক মূহুর্ত দেরি করল না। বাঁদিকের খোলা দরজাটা দিয়ে ভিতরে চনুকে দরজাবন্ধ করে দিল। তারপরেই ছনুটল ভিতরের ঘরের দিকে। বোঝাই যাচ্ছে গ্রুস্থ বাড়ি, কিন্তু লোকজন কেউ নেই সে ঘরে। পাশের একটা ঘরে লোকজনের কথাবাতা শোনা গেল, বোধহয় ওঘরে খাওয়া-দাওয়া চলছে। হঠাং ফ্রান্সিসের নজরে পড়ল দেয়ালে একটা বোরখা ঝুলছে। যাক্ আত্রাগোপনের একটা উপায় পাওয়া গেল। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি বোরখাটা পরে নিল, তারপর এক ছনুটে ভিতরে উঠোনে চলে এল। দেখল ছাদটা বেশী উর্দ্ধ নয়। জানালার গরাদে পা রেখে তাড়াতাড়ি ছাদে উঠে পড়ল। তারপর

ছাদের পর ছাদ লাফিয়ে-লাফিয়ে পার হতে-হতে বেশ দ্বে চলে এল। এবার নামা যেতে পারে। এই জায়গায় ফ্রান্সিস মারাত্রক ভূল করল। আগে থেকে দেখে নিল না গাঁলটা ফাঁলা আছে কিনা। কাজেই লাফ দিয়ে পড়াঁব তো পড়, একটা লোকের নাকের ডগায় সে পড়ল। লোকটা বোধহয় গানটান করে। আপন মনে স্বর ভাঁজতে-ভাঁজতে যাচ্ছিল। একটা বোরখা পরা মেয়ে ছাদ ধেকে লাফিয়ে পড়ল দেখে তো ওর গান বন্ধ হয়ে গেল। লোকটা হাঁ করে প্রায় চে চিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। ফ্রান্সিস তার আগেই ওর ঘাড়ে এক রন্দা মারল। ব্যস! লোকটার মৃখ দিয়ে আর টাই শব্দটি বের্ল না। সে বেচারা কলাগাছের মত ধপাস করে পড়ে গেল।

ফ্রান্সিস দ্বতপায়ে ছ্বটল গলি পথ দিয়ে। একট্ব পরেই একটা পাতকুয়ো।
কুয়োটার ওপরে কপিকল লাগাল। দড়ি দিয়ে চামড়ার থালতে করে মেয়েরা জল তুলছে।
কুয়োটার চারপাশে বোরখা পরা মেয়েদের ভিড়। সবাই জল নিতে এসেছে। ফ্রান্সিসও
সেই ভিড়ের মধ্যে দগড়িয়ে পড়ল, কিন্তু হলে হবে কি ? সেদিন ফ্রান্সিসের কপালটা
সাতাই মন্দ ছিল। সে তখনও জানত না সমস্ত এলাকাটাই স্বলতানের সৈনারা ঘিরে
ফেলেছে।

বাড়ি-বাড়ি ঢ্বকে তল্লাশী, জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। একট্ পরেই স্বলতানের সৈনারা কুয়োতলার এসে হাজির। কুয়োতলার চারপাশের বাড়িতে তল্লাশী শেষ হল। ঠিক তথনই সৈনারা একজন লোককে ধরে নিয়ে এল। লোকটা হাত ম্বথ নেড়ে কি যেন বলতে লাগল। বোরখার আড়াল থেকে ফ্রান্সিস সবই দেখছিল। সে লোকটাকে চিনতে পারল। ছাদ থেকে লাফ দিয়ে সে এই লোকটার সামনেই এসে পড়েছিল। এবার আর রক্ষে নেই সৈনাদের দল নেতা চিংকার করে কি যেন হুকুম দিল। সব সৈন্য দল বেংধে তরোয়াল উ'চিয়ে কুয়োতলার দিকে আসতে লাগল। মেয়েরা ভয়ে তারস্বরে চিংকার করে উঠল।

সৈন্যদের নেতা হাত তুলে অভয় দিল । কিন্তু ততক্ষণে মেয়েদের মধ্যে হুড়োহ<sub>র</sub>ড়ি পড়ে গেছে। দ্ব' তিনজনের জলের পাত্র ভেঙে গেল। বে যেদিকে পারল পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু সৈনারা ছ্টে গিয়ে ধরে ফেনতে লাগন।



ছবুরিটা সামনের কাঠের দরজার গভীর হয়ে বি<sup>\*</sup>ধে গেল।

লম্বামত লোকটা। আমদাদের পাথর ব°াধানো রাজপথে অ.নকগ<sup>ু</sup>লো ঘোড়ার <mark>ক্ষু</mark>রের শব্দ উঠল। ওরা চলল সদর রাস্তা দিয়ে। ফ্রান্সিস তথনও জানতে পারেনি, তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ও সব কিছ্ ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিল। তব্ কৌত্হল

ব্যাপারটা কি ? ওকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি কেন ?

সৈনাদলের সঙ্গে ফ্রান্সিসও এগিয়ে চলল। আড়চোখে একবার লম্বামত লোকটাকে দেখে নিল! লোকটা নিবিকার। কোন কথা না বলে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে, ফ্রান্সিস এবার লোকটাকে জিজ্ঞেদ করল—অক্সা, আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ?

- —গেলেই দেখতে পাবে। লোকটা শান্ত স্বরে বলল।
- —তব, আগে থেকে জানতে ইচ্ছে করে।
- —স্লতানের কাছে।

ফ্রান্সিস ভীষণভাবে চমকে উঠল। বলে কি! দেশের স্বলতান! দোদ<sup>কি</sup>ভপ্রতাপ তার। ফ্রান্সিসের মত নগণ্য একজন বিদেশীর সঙ্গে কি সম্পর্ক তার ? — কিন্তু আমার অপ্রাধ ?

ফ্রান্সিস দেখল এই সুযোগ।

ফ্রান্সিস কুয়োতলার পাথর ব'ধানো চত্তর থেকে এক লাফ দিয়ে নেমেই ছুটল সামনের বাড়িটা লক্ষ্য করে। দরজার কাছে পেণছৈও গেল। কিন্তু-শন্ —ন্ —ন্ একটা ছ<sub>ম</sub>রি ওর কানের পাশ দিয়ে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল। ও प<sup>\*</sup>िष्ठ्र পर्ज । ह्यांत्रणे সामत्नत कार्छत দরজায় গভীর হয়ে বি°ধে গেল। একটাুর জন্যে ওর ঘাড়ে লাগেনি।

—शानावात कष्ठो करता পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল। ফ্রান্সিস আর নড়ল না। দ°াড়িয়ে রইল। ওর গা থেকে কেউ যেন বোরখা খুলে নিল। ফ্রান্সিস দেখল সেই রোগা লশ্বামত লোকটা।

লোকটা হেসে বলল—আর হে'টে नव — এবার ঘোড়ায় চেপে চল।

ফ্রান্সিসের আর পালান হল না। ফ্রান্সিসকে রাখা হল মাঝখানে। **जित्रभारम देशनामन अटक चिरत निरा** চলল। ওর পাশেই চলল সেই রোগা

- —সোনার ঘণ্টার হাদশ তুমি জান।
- —আমি কিছ্বই জানি না।
- —স্কৃতানকে তাই বলো। এখন বকবক বন্ধ কর, আমরা এসে গেছি!

বিরাট প্রাসাদ স্বলতানের। ফ্রান্সিস প্রাসাদটা দেখছে আগে, ক্লিতু সেটা বাইরে থেকে। আজকে প্রাসাদে ঢ্বকছে। স্বপেন্ও ভারেনি কোনদিন সে এই প্রাসাদে ঢ্বকরে।

মস্তবড় থিলানঅলা দেউড়ি পেরিয়ে অনেকটা ফ°াকা পাথর ব°াধানো চত্তর। চত্তরটার যোড়ার ক্ষরুরের শব্দ উঠল —ঠক্ —ঠক্ । এক কোণার দিকে ঘোড়াশাল । সেখানে ঘোড়া থেকে নামল সবাই। এবারে সামনে সেই লখ্বামত লোকটা চলল। তারপর ফ্রান্সিস। পেছনে তরোয়াল হাতে দ্ব'জন সৈন্য। ওরা প্রাসাদের মধ্যে ঢ্বকল।

বিরাট-বিরাট দরজা — ঘরের পর ঘর পেরিয়ে চলল ওরা । সবগ্রুলো ঘরই স্ক্র্সাঙ্গত দামী কাপেটে মোড়া মেঝে । রঙীন কাঁচ বসানো শেবতপাথরের দেয়াল । এখানে-ওখানে সোনালী রঙের কাজকরা লতা-পাতা ফ্রুল । লাল টকটকে গদিতে মোড়া ফরাস, বসবার জারগায় বড়-বড় ঝাড়ল°ঠন ঝ্লুলেছে ছাদ থেকে । দরজা জানালা মীনে করা । স্কুলর কার্ক্ক তাতে । দরজায়-দরজায় ঝকঝকে বর্শা হাতে দ্বাররক্ষীরা দাঁড়িয়ে আছে । লাবামত লোকটাকে দেখেই ওরা পথ ছেড়ে দিতে লাগল । একটা ঘরে ত্রুকে লোকটা হাততালি দিল । সৈন্য দ্বুজন দাঁড়িয়ে পড়ল । ওরা ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল ।

ঘরটা অন্য ঘরের তুলনার ছোট। মাঝখানে লাল গদিমোড়া বাঁকানো পায়ার টেবিল দ্ব্'পাশের বসবার জায়গাগ্বলোও লাল গদিমোড়া। দেয়ালে, দরজার, জানালার অন্য ঘরগ্বলোর চেয়ে বেশী কার্কাজ। লোকটা ফ্রান্সিসকে বসতে ইপিত করল। ফ্রান্সিস বসল। লোকটা ভেতরের দরজা দিয়ে কোথার চলে গেল। একট্ব পরেই ফিরে এল। কেমন সম্ব্রন্ত ভিঙ্গ। ফ্রান্সিসের কাছে এসে মৃদ্বস্বরে বলল—স্বল্তান আসছেন—উঠে দাঁভিরে আদাব করবে।

ভেতরে দরজা দিয়ে স্লেতান ঢ্রকলেন। ফ্রান্সিস স্লেতান রাজা-বাদশাহের কাহিনী শ্রেনছেই এতাদন। চোখে দেখেনি কোনদিন। আজকে প্রথম দেখল। স্লেতান বেশ দীর্ঘদেহী, গায়ের রঙ যেন দ্বধে-আলতার মেশান। দাড়ি-গোঁফ স্লেবর করে ছাঁটা। মাথায় আরবীদের মতই বিড়েবাঁধা সাদা দামী কাপড়ের ট্রকরো। তবে পরনে জোবা নয়, একটা আঁটোসাঁটো পোশাক। তাতে সোনা দিয়ে লতাপাতার কাজ করা। ব্রকে ঝ্লছে একটা মন্তবড় হীরে বসানো গোল লকেট। গলায় ম্বেজার মালা। স্লেতানকে দেখেই লেখামত লোকটা মাথা ন্ইয়ে আদাব করল। লোকটার দেখাদেখি ফ্রান্সিসও আদাব করল। স্লেতান ফ্রান্সিসকে বসতে ইঞ্চিত করে নিজেও বসলেন। তারপর জিজ্জেস করলেন—তোমার নাম কি?

—ফ্রান্সিস।

ফ্রান্সিস এতক্ষণে ভাল করে স্নুলতানের মুখের দিকে তাকাল। স্লুলতানের চোখের দ্বিটা ফ্রান্সিসের ভাল লাগল না। কেমন ক্রেতা সেই দ্বিটতে। ৰড় বেশী স্থির, মুম্ভিদী।

— তুমি বাজারে যে গল্পটা বল — সোনার ঘণ্টার গল্প ?

- —আজ্ঞে হ\*্যা —মানে পেটের দায়ে —
- —গল্পটা কোথায় শ**্**নেছ ?
- ─िर्मा व्युर्ण नाविकरम् अयुर्थ ।
- —তোমার কি মনে হয় ? গল্পটা সাঁত্য না মিথো ?
- কি করে বাল ? তবে সাত্যও হতে পারে।
- —স্বলতানের চোথ দ্বটো যেন জবলে উঠল। বললেন—ওকথা বলছ কেন?
- —আমি সেই সোনার ঘণ্টার বাজনা শ্রুনেছি।

স্ক্লতান ক্রর হাসি হাসলেন, বললেন—শ্বধ্ব বাজনা শোনা নয়, একমাত্র তুমিই জানো সেই সোনার ঘণ্টা কোথায় আছে, কেমন করেই বা ওখানে যাওয়া যায়।

ফ্রান্সিস সাবধান হল। বেফাঁস কিছু বলে ফেললে বিপদ বাড়বে বই কমবে না । বলল —বিশ্বাস কর্ন স্বলতান, আমি এসবের বিন্দু-বিসগ্ও জানি না।

— তুমি নিজের চোখে সোনার ঘণ্টা দেখেছ। স্কুলতান দাঁত চেপে কথাটা বললেন।

ফ্রান্সিস চমকে উঠল। ব্রাল—ভীষণ বিপদে পড়েছে সে। এমন লোকের খপপরে পড়েছে, যার হাত থেকে নিন্কাত পাওয়া প্রায় অসশ্তব। যে যাই বল্বক না কেন, যতই বোঝাবার চেন্টাই কর্বক না কেন—স্বলতান কিছ্বতেই সে কথা বিশ্বাস করবেন না। তব্বফ্রান্সিস বোঝাবার চেন্টা করল—স্বলতান—আমি বললাম তো সোনার ঘণ্টার বাজনা আমি শ্বনেছি। তথন প্রচণ্ড ঝড়ে আর ভুবো পাহাড়ের ধাক্কায় আমাদের জাহাজ ভূবে যাছিল। তথন নিজের প্রাণ বাঁচাতেই প্রাণান্তকর অবস্হা। কোথেকে বাজনার শব্দটা আসছে, কতদ্বে সেটা, এসব ভাববার সময় কোথায় তথন ?

— মিথ্যেবাদী ফেরেববাজ। স্থলতান গর্জন করে উঠলেন। তারপর আঙ্বল নেড়ে লম্বামত লোকটাকে কি যেন ইশারা করলেন। লোকটা দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসের পিঠে ধাক্কা দিল—চলো।

ঘরের বাইরে আসতেই সৈন্য দ্ব'জন, সামনে সেই লোকটা। ফ্রান্সিস ভেবেই:পেল না, তাকে ওরা কোথার নিয়ে যাচ্ছে।

প্রাসাদের পেছন থেকেই শ্রুর্ হয়েছে পাথরে বাঁধানো পথ। দ্ব্'পাশে উ'র্হ'প্রাচীর টানা চলে গেছে দ্বর্গের দিকে। কালো থমথমে চেহারার সেই বিরাট দ্বর্গের দিকে তারা ফ্রান্সিসকে নিয়ে চলল। ফ্রান্সিসের আর কিছ্বই ব্রুঝতে বাাক রইল না। এই দ্বর্গেই তাকে বন্দী করে রাখা হবে। কতাদন কে জানে? ফ্রান্সিসের মন দমে গেল। সব শেষ। সোনার ঘণ্টার স্বপত্র দেখতে-দেখতেই এই দ্বর্গের অন্ধকার কোন্ ঘরে—লোক-চক্ষ্বর অন্তরালে—অনাহারে-অনিদ্রায় তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। এই তার ভাগোর লিখন। আর তার মৃত্ত্বির নেই। কড়কড় শব্দ তুলে দ্বর্গের বিরাট লোহার দরজার খ্বলে গেল। ফ্রান্সিস বাইরের মৃত্ত প্থিবীর হাওয়া ব্লুক ভরে টানল। তারপর অন্ধকার সাঁগাতসেতে দ্বর্গের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করল।

যে ঘরে ফ্রান্সিসকে রাখা হল, সেই ঘরটার দেওয়াল এবড়োখেবড়ো পাথর িদরে গাঁথা। দ্ব'পাশে দ্ব'টো মশাল জবলছে। তাতে অন্ধকারটা যেন আরো ভীতিকর ইয়ে-উঠেছে। দেয়ালে দ্ব'টো মন্তবড় লোহার আংটা লাগানো। তাই থেকে শেকল ঝ্লছে। সেই শেকল দিয়ে ফ্রান্সিসের দ্ব'হাত বে'ধে রাখা হয়েছে।

সারারাত ঘুমুতে পারেনি ফ্রান্সিস। দুর্টো হাত শেকলে বাঁধা ঝুলছে। এ অবস্থায় কি ঘুম আসে ? তন্ত্রা আসে। শরীর এলিয়ে পড়তে চায়। কিন্তু লোহার শেকলে টান পড়তেই ঝনঝন শব্দ ওঠে। তন্ত্রা ভেঙে যায়। যে ক'জন পাহারাদার দরজার কাছে আছে, যে পাহারাদার খাবার দিয়ে গেছে—সবাইকে সে চীংকার করে জিজ্ঞাসা করছে—'আমাকে এই শাস্তি দেবার মানে কি ? কি অপরাধ করেছি আমি ?' কিন্তু পাহারাদারগুলো বোধহয় বন্ধ কালা আর বোবা। শুধু ওর দিকে তাকিয়ে থেকেছে অথবা আপন মনে নিজেদের কাজ করে গেছে। কথাও বলেনি, তার কথা যে ওদের কানে গেছে মুখ দেখেও তা মনে হয়নি। ঘুমুম হ'ল না। হবার কথাও নয়। শেকলে ঝুলে ঝুলে কি ঘুমু হয় ? তন্ত্রার মধ্য দিয়ে রাত কাটল। একসময় ভোর হ'ল। সামনে একটা জানালা দিয়ে ভোরের আলো দেখা গেল। সারারাত ঘুম নেই। চোখ দু টো জনালা করছে।

একট্ব বেলা হয়েছে তথন। হঠাৎ লোহার দরজায় শব্দ উঠল —ঝন্ ঝনাং। ক গাচ-কোঁচ শব্দ তুলে দরজাটা খ্বলে গেল। ফ্রান্সিস দেখল —স্বলতান ঢ্বকছে। পেছনে সেই লশ্বামত লোকটা। তার পেছনে মাথায় কালো কাপড়ের পাগড়ি, কালো আলখাল্লা পরা আর একটা লোক। তার হাতে চাববুক। সে চাববুকটা পে চিয়ে মবুঠো করে ধরে রেখেছে।

—এই ষে সাহেব —কেমন আছো ? স্বলতান ঠাটার স্বরে জিপ্তাসা করলেন। ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না।

—যাক গে—স্কৃতান ব্যস্তভাবে বললেন—আমার তাড়া আছে। কি ঠিক করলে ? সারারাত ভাবার সময় পেলে।

— कान् वााशातः ? क्वान्त्रिम मृम्द्रस्ततः वलन ।

স্থলতান হো-হো করে হেসে উঠলেন—তুমি তো বেশ রসিক হে —সব জেনেশ্নুনের রসিকতা করছো—তাও আমার সঙ্গে।

—আমি যা জানি বলেছি—এর বেশি আমি আর কিছুই জানি না।

স্বলতান একট্মুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর দাঁতে-দাঁত ঘষে বললেন —সোনার ঘণ্টা আমার চাই। তার জন্যে যদি তোমার মত দ্ব'চারশ লোকের ম্তদেহ ডিঙিয়ে যেতে হয় — আমি তাই যাবো। তব্ব সোনার ঘণ্টা আমার চাই।

ফ্রান্সিস চুপ করে রইল। স্বলতান আঙ্গ্রল তুলে ইঙ্গিত করলেন। চাব্বক হাতে লোকটা এগিয়ে এল। কপাল পর্যন্ত ঢাকা কালো পার্গাড়। ম্খটা দেখা না গেলেও শ্বধ্ব চোখ দ্বটো দেখা যাচ্ছে। যেন খ্যশীতে জ্বলজ্বল করছে। কি নিষ্ঠ্র ! ফ্রান্সিস ঘ্ণায় মুখ ফেরাল।

ঝপাৎ—চাব্বকের আঘাতটা পেটের কাছ থেকে কাঁধ পর্যন্ত যেন আগব্বনের ছীরালা লাগিয়ে দিল। ফ্রান্সিসের সমস্ত শরীরটা শিউরে উঠল। ঝপাৎ—আবার চাব্বক। তার সবট্বকু শরীরে লাগল না। তব্ব, হাতটা জবালা করে উঠল। স্বলতান হাত তুলে চাব্বক থামাতে ইঞ্চিত করলেন। বললেন—এখনও বলো কোথায় আছে সেই সোনার ঘণ্টা ?

## —আমি যা জানি বলেছি।

ঝপাৎ—আবার চাব্ক। "বন্ধ মুখ কি করে খুলতে হয় আরি জানি।" কথাটা বলে স্বলতান চাব্কওয়ালার দিকে তাকালেন। বললেন, ফক্রেণ না কথা বলতে চায়—ততক্ষণ চাব্ক চালাবে। কিছু বলতে চাইলে—স্বলতান আঙ্গুল দিয়ে লশ্বামত লোকটাকে দেখালেন—'রহমানকে খবর দেবে'। কালো পোশাক পরা চাব্কতালা মাথা ঝ্লিয়ে আদাব করল। স্বলতান দ্বতপায়ে দরজার দিকে এগোলেন। রহমানও পেছনে-পেছনে চলল।

ঝপাৎ — চাব্লকের শব্দে ফ্রান্সিস চমকে উঠল।

কিন্তু আশ্চর্য ! এবারের চাব্বকটা ওর গায়ে পড়ল না —পড়ল দেয়ালে। আবার ঝপাং — । এবারও দেওয়ালে লাগল। লোকটা কি নিশানা ঠিক করতে পারছে না ? ঝপাং —ঝপাং —হঠাং কয়েকবার দ্বত চাব্বকটা দেয়ালে মেরে লোকটা চাব্বক হাতে ফ্রান্সিসের কাছে এগিয়ে এল। যেন ফ্রান্সিসেকে পরীক্ষা করেছে, অজ্ঞান হয়ে গেছে কিনা —এমনি ভাঙ্গতে ফ্রান্সিসের ম্থের ওপর ঝাকে পড়ল। তারপর কপালের কাছ থেকে পাগড়িটা ওপরের দিকে তুলল। কপালে একটা গভীর ক্ষতিচিহ্ন। ফ্রান্সিস ভীষণভাবে চমকে উঠল —ফজল। এবার ফ্রান্সিস ভালোভাবে লোকটার ম্থের দিকে তাকাল। আরে এ তো সাত্যিই ফজল। ম্থে ভ্ষোমত কি মেখেছে তাই চেনা খ্রাচ্ছিল না। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে ভাকল —ফজল।

ফজল ঠোঁটে হাত রথল। তারপর ফিসফিস করে ৰলল—সামনে জানালাটা দেখেছো !

- —হাা। ফ্রান্সিসও চাপাস্বরে উত্তর দিলে।
- —গরাদ নেই।
- —হ°্যা।
- —সোজা ওখান দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। খাড়া পাহাড়ের গা —কোথাও মরবার ভয় নেই—নীচে সম্দ্রের জল, তারপর ড়ব সাঁতার, পারবে তো ?
  - নিশ্চয় পারবো।

এমন সময় দ্বজন সৈন্য ঘরে চ্বকল। ফজল সঙ্গে-সঙ্গে ঘ্ররে দাঁড়িয়ে চাব্বক চালাল। এবারে চাব্বকের ঘা'টা ফ্রান্সিসের গায়ে লাগল। ফ্রান্সিসের মুখ দিয়ে কাতরণ্ডি বেরিয়ে এল। সৈন্যদের একজন বলল—িক হল এখনও যে মুখ থেকে শব্দ বের্চ্ছে।

ফজল ফ্রান্সিসের দিকে চেয়ে-চেয়ে চোখ টিপে বলল—এই শেষ ঘা—এটা আর সহ্য করতে হচ্ছে না বাছাধনকে। বলেই চাব্লক চালাল—ছপাৎ। ফ্রান্সিসের গায়ে লাগল না। দেয়ালে লেগেই শব্দ উঠল।

ফ্রান্সিস অজ্ঞান হবার ভঙ্গি করল। হাত ছেড়ে দিয়ে শে**ৰুলে ঝ্ল**তে লাগল।

—এঃ। নেতিয়ে পড়েছে—একজন সৈন্য ফজলকে লক্ষ্য করে বলল—জার মেরো না।
ফজল চটে ওঠার ভান করল—তোমরা নিজেরা নিজেদের কাজ করো গে বাও। জামি
এই ভিনদেশীটাকে একেবারে নিকেশ করে ছাড়বো।

- —তাহ'লে তোমারই গর্দান যাবে। একজন সৈন্য বলল ।
- **—কেন** ?

<sup>—</sup>স্লুলতান বলেছেন, যে করেই হোক এই ভিনদেশীটাকে ৰাচিয়ে রাখতে হবে — নইলে

সোনার ঘণ্টার হদিস দেবে কে ?

—र्°, ज ठिक। जर'ल এখন थाक, कि वल ?

—দ্ব'জন সৈন্যই মাথা ঝাঁকিয়ে সন্মতি জানাল। ফজল চাব্ৰুকটা হাতে পাকাতে-পাকাতে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল—যাঃ —খ্ৰুব জোর বেঁচে গোল।

সবাই চ**লে গেল। ক**াচ-কোঁচ্ শব্দ তুলে দরজাটা বন্ধ হল। পাহারাদার দরজার তালা লাগাল।

ফ্রান্সিস এবার আন্তে-আন্তে শব্দ না করে উঠে দাঁড়াল। জানালাটার দিকে ভালো করে তাকাল। ফজল ঠিকই বলেছে। জানালাটার কোন গরাদ নেই। পাহাড়ের খাড়া গা বেয়ে কেউ নেমে যাবে এটা অসম্ভব। তাই বোধ হয় সনুলতান জানালাটাকে সনুরক্ষিত করবার প্রয়োজন মনে করেননি। জানালার ওপাশে রাত্রির অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস কেবল পালাবার ফ্রন্দি করতে লাগল। যে করেই হোক পালাতেই হবে। পালাতে গিয়ে যদি মৃত্যু হয়—আফশোসের কিছ্ নেই। কারণ না পালাতেও তার মৃত্যু অবধারিত।

পরের সমস্তটা দিন কেউ এল না। একজন পাহারাদার শুধু খাবার দিয়ে গেল। সুলতানও এলো না —চাবুক মারতে ফজলও এল না। কি ব্যাপার ?

ফ্রান্সিস ভাবল —হয়তো স্বলতান সদয় হয়েছেন। সে যে সতিই সোনার ঘণ্টার হিদিস জানে না, এটা বোধহয় স্বলতান ব্বথতে পেরেছেন। কিন্তু সন্ধ্যের পরেই ফ্রান্সিসের ভূল ভাঙাল। স্বলতান যে কত বড় শয়তান, সে পরিচয় পেতে বিলম্ব হল না।

সন্ধ্যের একট্র পরে তিনচারজন পাহারাদার এল ফ্রান্সিসের ঘরটায়। বড়-বড় সাঁড়াশি দিয়ে একটা গনগনে উন্নুন ধরাধরি করে নিয়ে এল ওরা। ফ্রান্সিস অবাক্। উন্নুন দিয়ে কি হবে ? ফ্রান্সিস দেখল—দুটো লম্বা লোহার শিক উন্নুনটায় গাঁকে দেওয়া হল।

একট্র পরেই স্বলতান এলেন। সঙ্গে রহমান। ফ্রান্সিস রহমানের পেছনে তাকাল।
না ফজল আসে নি । ফ্রান্সিস একটা দীর্ঘাশ্বাস ফেলল। একমাত্র ভরসা ছিল ফজল।
আজকে সেও নেই । ফ্রান্সিস মনকে শন্ত করল। ফজল যা ব্রন্থি দেবার দিয়ে গেছে।
এর বেশী ও একা আর কি করতে পারে ? এবার বাঁচতে হলে ফ্রান্সিসকে নিজের সাহস,
প্রত্যুৎপান্মতিশ্ব আর ব্রন্থির ওপর নির্ভর করতে হবে। সারারাত ধরে যে ফ্রন্টিটা মনে
মনে এইটেছে, সেটাকে কাজে লাগাতে হবে।

— কি হে — চাব্বকের মার খেয়েও তো বেশ চাঙ্গা আছ দেখছি। স্বলতান মুখ বে°কিয়ে হেসে বললেন।

ফ্রান্সিস চুপ করে রইল। স্বলতান বললেন—এবার চটপট বলে ফেল বাছাধন, নইলে—

- —স্বলতান আপনি মিছিমিছি একটা নির্দেষি মান্ব্যের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছেন।
- —ঠিক আছে সোনার ঘণ্টার হদিসটা বলে ফেল—আমি এক্ষরণি তোমার ছেড়ে দিচ্ছি।
- —আমি ষা জানি সেটা —

ফ্রান্সিসের কথা শেষও হল না। সন্দাতান আঙ্গনে নেড়ে ইঙ্গিত করলেন। একজন পাহারাদার গনগনে উন্ন থেকে লাল টকটকে শিক দন্টো তুলে নিল। তারপর ফ্রান্সিসের, দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। —এখন বলো—নইলে জন্মের মত চোখ দ্ব'টো হারাতে হবে। স্বলতানের চড়া গলা শোনা গেল।

ফ্রান্সিস শিউরে উঠল। মান্ত্র এমন নৃশংসও হয় ? ততক্ষণে লোকটা শিক দ্বটো ওর চোথের সামনে নিয়ে এসেছে। আগবুনের উত্তাপ মুখে লাগছে। চোথের একেবারে কাছে লাল শিক দ্বটো। লাল টকটকে শিকের মুখ ছাড়া ও আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। আর এক মুহুর্ত। প্থিবীর সমস্ত আলো রং হারিয়ে যাবে চির্রাদনের মত। আর দেরি করা যায় না। ফ্রান্সিস চিংকার করে উঠল—না—না সব বর্লাছ আমি।

স্বলতান ইঙ্গিতে লোকটাকে সরে যেতে বললেন।

— এই তো স্বর্দধ হয়েছে। স্বলতান হাসলেন।

—সব বলছি স্কলতান। কিন্তু তার আগে আমার হাতের শেকল খ্লুলে দিতে বল্কা।
স্কলতান ইঙ্গিত করলেন। একজন পাহারাদার এসে ফ্রান্সিসের হাতের শেকল খ্লুলে
দিল। দ্ব'হাতে কর্বাজর কাছে লোহার কড়ার দাগ পড়ে গেছে। সেই দাগের ওপর হাত
ব্বিলয়ে ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। হাত বাড়িয়ে পাহারাদারের খাপ থেকে তরোয়ালটা খ্লুলে
নিল। সঙ্গে-সঙ্গে অন্য পাহারাদাররা সাবধান হয়ে গেল। স্বাই যে যার তরোয়ালের
হাতলে হাত রাখল। এমন কি স্কলতানও। ফ্রান্সিস সকলের দিকে তাকিয়ে হাসল।
তারপর তরোয়ালটা দিয়ে পাথেরের মেঝেতে দাগ কাটাতে লাগল। স্বাই দেখলে ফ্রান্সিস
একটা জাহাজের ছবির মত কিছ্ব আঁকছে। স্কলতানেরও কৌত্রল। স্বাই ঝ্রুঝে পড়ে
দেখতে লাগল। ফ্রান্সিস বলতে লাগল—স্কলতান এই হ'ল আপনার জাহাজ। এখান
থেকে সোজা দক্ষিণ-পশ্মি কোণ লক্ষ্য করে আপনাকে যেতে হবে।

স্বলতান মাথা ঝাঁকালেন। ফ্রান্সিস এখানে-ওখানে কয়েকটা ঢাড়া দিল, বলল—
এইগ্রেলা হল দ্বীপ। জনবর্সাত নেই। সব কটাই পাথ্রে দ্বীপ। এসব পেরিয়ে
যেতে হবে একটা ডুবো পাহাড়ের কাছে। ডুবো পাহাড়টা উ চু হবে—এই ধর্ন—এ
জানালাটা থেকে—ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে জানালাটার দিকে এগোল। বলতে লাগল—এই
জানালাটা থেকে হাত পাঁচেক। বলেই ফ্রান্সিস হঠাং তরোয়ালাটা দাঁতে চেপে ধরে জানালাটার
দিকে তীরবেগে ছ্টল, এবং কেউ কিছ্ব বোঝবার আগেই জানালার মধ্যে দিয়ে বাইরের
অন্ধকার রাত্রির শ্নাতায় ঝাঁপ দিল। কানের দ্ব'পাশে সম্বদ্রের মন্ত হাওয়ার শোঁ-শোঁ
শব্দ। বাতাস কেটে ফ্রান্সিস নামছে তো নামছেই।

হঠাৎ—'ঝপাং—'। জলের তলায় তলিয়ে গেল ফ্রান্সিস। পরক্ষণেই ভেসে উঠল—জলের ওপর। সমুদ্রের ভেজা হাওয়া লাগছে চোখেমুখে। মাথার ওপর নক্ষরখাঁচত আকাশ। ফ্রান্সিসের সমস্ত দেহমত আনন্দের শিহরণে কে'পে উঠল। আঃ—মুদ্ধি।

ওদিকে দ্বর্গের জানালায়, জানালায়, প্রাচীরের ওপর সৈনায়া মশাল হাতে এসে
দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারে ফ্রান্সিসকে খাঁলছে। ফ্রান্সিস তরোয়ালটা কোমরে গাঁলে নিল।
তারপর গভীর সম্বারের দিকে সাঁতার কাটতে লাগল। চপ্-চপ্—জল কেটে তীর ঢ্বকছে।
সৈনায়া আন্দাজে তীর ছাঁণুতে শারুর করেছে। ফ্রান্সিস আর মাথা ভাসিয়ে সাঁতার কাটতে
ভরসা পেল না। যদি একবার নিশানা করতে পারে! সে ভূব সাঁতার দিতে লাগল।
ভূব সাঁতার দিতে-দিতে অনেকটা দ্বরে চলে এল। পেছন ফিরে দেখল—দ্বর্গটা। এখনও



তরোয়ালটা দাঁতে চেপে অন্ধকারেই ফ্রান্সিস শর্ন্যে ঝাঁপ-দিল।

দেখা যাচ্ছে। মশালের ক্ষীণ আলোগ্নলো নড়ছে। আবার ডুব দিল ফ্রান্সিস। হঠাৎ কিসের একটা টান অন্তব করল। সম্দ্রের নীচের স্রোত ওকে টানছে। একটা পরেই টানটা আরো প্রবল হল আর তাকে ম্হুর্তের মধ্যে অনেকদ্রের নিয়ে গেল। এবার ভেসে উঠে পেছনে তাকিয়ে দেখল—সব অন্ধকার। দ্বুগেরি চিহুমালাও দেখা যাচ্ছে না। ফ্রান্সিস নিশ্চিত মনে সাঁতার কাটতে লাগল।

সারারাত সাঁতার কাটল ফ্রান্সিস। অবসাদে হাত নড়তে চায় না। তখন কোনরকমে শুধু ভেসে থাকা। এইভাবে বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে সাঁতার কেটে চলল। প্রের আকাশে অন্ধকার কেটে বাচছে। একট্র পরেই প্রকোণায় লাল সূর্য উঠল। আবার সম্দ্রে সেই স্বোদিয়ের দৃশ্য। ফ্রান্সিস ভালো করে তাকাতে পারছে না। তাকিয়ে থাকতে কণ্ট হচ্ছে। সর্বাকছ্ব যেন ঝাপ্সা দেখাচছে।

তব্ চেয়ে-চেয়ে স্থা ওঠা দেখল। কত পরিচিত দৃশ্য। তব্ ভালো লাগল । আবার নতুন করে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে আসা—আবার এই প্রুরোনো প্রথিবী, আকাশ, স্থেদিয় দেখা। ফ্রান্সিসের হাত আর চলছে না। পা ছেড়ে দিয়ে ভেসে চলল অনেকক্ষণ। হঠাৎ সামনেই দেখে একটা পাথ্রে দ্বীপ। হোক ছোট দ্বীপ—হাত পা ছড়িয়ে একটা বিশ্রাম তো নেওয়া যাবে। দ্বীপটার কাছাকাছি আসতেই পায়ের নীচে পাথারে মাটি ঠেকল। শ্যাওলা ধরা পাথরে পা টিপে দ্বীপটায় উঠল। তারপর একটা মস্ত বড় পাথরের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। কানে আসছে সামুদ্রিক পাখির ভাক আর দ্বীপের পাথরে সম্দ্রের ঢ়েউ ভেঙে পড়ার শব্দ। হঠাৎ ফ্রা<sup>ল</sup>সস মনে হল—সাম্ভিক পাখীরা তো এমনি সব দ্বীপেই ভিম পারে। দেখাই যাক না দুটো একটা ভিম পাওয়া যায় কিনা। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। পাথরের খাঁজে-খাঁজে গর্ত খাঁজতে লাগল। প্রথম গতটার কিছুই পেল না। শুধু খড়কুটো শুকনো ঘাস। পরের গতটার ভিমের মস্ত খোল হাতে ঠেকল। দুটো ডিম। ফ্রান্সিস আনন্দে লাফিয়ে উঠল। ডিম দুটো পাথরে ঠ্কে ভেঙে খেয়ে নিল। আঃ কি তৃপ্তি! কিল্কু আর শ্রুয়ে থাকা নর। এখনও নিরাপদ নর সে। যদি স্বলতানের সৈনারা ছোট জাহাজ বা নোকো নিয়ে ওকে খ্রুত বেরোয় ? অনেকক্ষণ তো বিশ্রাম নেওয়া গেল। পেটেও কিছ্ব পড়ল। এবার জলে নামতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সুস্তব এই এলাকা থেকে দুরে পালাতে হবে।

ফ্রান্সিস জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রেণিদ্যমে সাঁতার কাটতে লাগল। স্থা মাথার ওপর উঠে এসেছে। যতদ্র চোথ যায় শ্র্ব জল আর জল। উষ্জ্বল রোদ জলের চেউরের মাথার ঝিকিয়ে উঠছে। ফ্রান্সিস এবার ডুব দিল—আশা—যদি জলের তলার কোন স্রোতের সাহায্য পায়। কিন্তু নাঃ। নীচে কোন স্রোত নেই। ওপরে ভেসে ওঠার আগে হঠাৎ দেখল ওর ঠিক হাত পাঁচেক সামনে একটা মাছের লেজের মত কি যেন দ্বত সরে গেল। প্রাণিটা ঘ্রে এ মুখো হতেই ফ্রান্সিসের ব্রুকের রক্ত হিম হয়ে গেল।

হাঙর ! হাঙরের মুখে করাতের দাঁতের মত দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল । ফ্রান্সিস মনে-মনে সাহস সন্তর করতে লাগল । এখন ভর পাওয়া মানেই নিন্চিত মৃত্যু । হাঙরটা আর একবার সাঁৎ করে ওর পায়ের খাব কাছ দিয়ে ঘারে গেল । বোধহয় পর্থ করে নিচ্ছে— লোকটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কিনা—হাতে অস্ত্র আছে কিনা । ফ্রান্সিস ভেবে দেখল—ওটাকে এক আঘাতেই নিকেশ করতে হবে—নইলে—একট্রআধট্র খোঁচা খেলে সঙ্গে-সঙ্গে সাবধান হয়ে যাবে। তখন আর এ টৈ ওঠা যাবে না।
হাঙরের চলাফেরা জলের ওপর থেকে বোঝা যাবে না। ডুব দিয়ে দেখতে হবে। ফ্রান্সিস
কোমর থেকে তরোয়ালটা খ্লল। তারপর ডুব দিল। ঝাপসা দেখল—হাত দশেক
দ্বে হাঙরটা এক পাকে ঘ্রেই সোজা ওর দিকে ছ্টে আসছে। ফ্রান্সিস তরোয়ালের
হাতলটা শক্ত করে ধরল। হাঙরটা কাছাকাছি আসতেই ফ্রান্সিস দ্ব'পায়ে জলে ধাকা দিয়ে
আরো নিচে ডুব দিল। হাঙরটা তখন ওর মাথার ওপরে চলে এসেছে। ফ্রান্সিস শরীরের
সমস্ত শক্তি দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে তরোয়ালটা হাঙরের ব্বকে বসিয়ে দিল। হাঙরটা শরীর
এ কিয়ে-বে কিয়ে ল্যাজ ঝাপটাতে লাগল। ফ্রান্সিস তরোয়াল ছাড়ল না। এখন ঐ
তরোয়ালটাই একমাত্র ভরসা। এটাকে কিছ্বেই হারানো চলবে না। ফ্রান্সিস তরোয়ালের
হাতলটা ধরে জলের ওপরে মুখ তুলল। তখন ও হাঁপাছে। কিন্তু হাঙরটা মেভাবে
শরীর মোচড়াছে—তাতে তরোয়ালটা ধরে রাখাই কন্টকর।

ফ্রান্সিস আবার ডুব দিল। হাঙরটার পেটে একটা পা চেপে প্রাণপণ শব্ধিতে তরোয়ালটা টানল। তরোয়ালটা উঠে এল। সঙ্গে-সঙ্গে গাঢ় লাল রব্ধে জলটা লাল হয়ে যেতে লাগল। হাঙরটাও মৃত্যু যত্মণায় ছটফট করতে লাগল। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি তরোয়ালটা কোমরে গ্র্নজে পাগলের মত সাঁতার কাটতে লাগল। এই সাংঘাতিক জায়গাটা এখ্রনিই ছাড়িয়ে যেতে হবে। রব্ধের গত্ম পেলে আ্রো হাঙর এসে জ্টবে—তথন ?

ফ্রান্সিস আর ভাবতে পারল না। সাঁতারের গতি আরো বাড়িয়ে দিল।

কতক্ষণ এভাবে সাঁতার কেটেছে তা সে নিজেই জানে না, কিন্তু শরীর আর চলছে না।
দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। ক্লান্তিতে চোথ ব ্জে আসতে চাইছে। ঠিক তথনই ফ্লান্সিস
যেন অপ্পণ্ট দেখতে পেল বাতাসে ফ্লেল ওঠা পাল। জাহাজ! ফ্লান্সিস তাড়াতাড়ি জল
থেকে মুখ তুলে দ্ব'চোথ কচলে তাকাল। হ াা—জাহাজই। খ্ব বেশি দ্রে নর।
আনন্দে ফ্লান্সিস চিংকার করে উঠতে গেল। কিন্তু গলা দিয়ে শ্বর বের্ছে না। সে
তাড়াতাড়ি গায়ের ঢোলাহাতা জামাটা আটকে জলের ওপর নাড়তে লাগল। একট্কল
নাড়ে। তারপর তরোয়ালটা নামিয়ে দম নেয়। আবার নাড়ে। জাহাজের লোকগ্লো
বোধহয় ওকে দেখতে পেয়েছে। ফ্লান্সিস দেখল— পালগ্রেলা ঘ্রের কাং হল। জাহাজটা
এবার মুখ ঘোরাল ওর দিকে। জাহাজটা ওর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

'ঝপাং—' জাহাজ থেকে দড়ি ফেলার শব্দ হল। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি দড়ির ফাঁসটা কোমরে বেঁধে নিল। তারপর দ্ব'হাত দিয়ে ঝোলান দড়িটা ধরল। কপিকলে কণাচকণাচ শব্দ উঠল। নাবিকেরা ওকে টেনে তুলতে লাগল। ফ্রান্সিস দেখল—জাহাজের রেলিণ্ডে অনেক মান, যের উংস্কৃক মুখ। নিচে জলের মধ্যে ল্যাজ ঝাপটানোর শব্দে ফ্রান্সিস নিতের দিকে তাকাল। মাত্র হাত সাতেক নিচে জলের মধ্যে হাঙরের পাল অস্থিরভাবে ঘ্রুরে বেড়াচ্ছে। ফ্রান্সিস শিউরে উঠে চোখ বর্ণধ করল।

জাহাজটা ছিল মালবাহী জাহাজ। নাবিকেরা বেশিরভাগই আফ্রিকার অধিবাসী। কালো-কালো পাথরের ক্র্লৈ তোলা শরীর যেন। ইউরোপীয় সাদা চামড়ার মান্ধ যে ক'জন ছিল, ফ্রান্সিস তাদের মধ্যে নিজের দেশের লোক কাউকে দেখতে পোল না।

ফ্রান্সিসের বিছানার চারপাশে নাবিকদের ভিড় জমে গেল। সবাই জানতে চার ওর কি হরেছিল, কোথা থেকে আসছিল, যাবেই বা কোথায় ? কিন্তু ফ্রান্সিস তাকিয়ে-তাকিয়ে ওদের দেখছিল শ্বেন। কথা বলার মত শক্তিও অবনিষ্ট নেই। শ্বেন্ ইশারায় জানাল — ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে। কয়েকজন নাবিক ছাটল খাবার আনতে।

রুটি আর মুরগীর মাংস পেট পারে খেল ফ্রান্সিস। ওর যথন খাওয়া শেষ হয়েছে তথনই ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল জাহাজের ক্যাপ্টেন। গোলগাল মুখ, পাকানো গোঁফ, ছাঁচালো দাড়ি। ক্যাপ্টেনকে দেখে ভিড় অনেক পাতলা হয়ে গেল। যে যার কাজে চলে গেল। ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিসের বিছানার পাশে বসল। জিজ্ঞেস করল—আপনার কিজাহাজড়বি হয়েছিল?

ফ্রান্সিস ঘাড় কাত করল। বলল — কোথায় যাচ্ছিলেন ? বলল — যাবার কথা ছিল মিশরের দিকে। কিন্তু — । ফ্রান্সিস দুর্বল কণ্ঠে বলল।

- —ও, তা আর কেউ বে<sup>\*</sup>চে আছে ?
- -कानि ना।

ক্যাপ্টেন উঠে দাঁড়াল—আপনাকে আর চিবরক্ত করব না । আপনি বিশ্রাম কর্ন, দ্ব'চার দিনের মধ্যেই সেরে উঠবেন ।

- —এই জাহাজ কোথায় যাচেছ ?
- —পর্তুগাল।

খুশীতে ফ্রান্সিসের মন নেচে উঠল। যাক, দেশের কাছাকাছিই যাবে। তারপর ওখান থেকে দেশে যাওয়ার একটা জাহাজ কি আর পাওয়া যাবে না ?

তিন দিন ফ্রান্সিস বিছানা ছেড়ে উঠল না। চার দিনের দিন ডেক-এ উঠে এল।
এদিক-ওদিক একট্ব পারচারি করল। রেলিঙে ভর দিরে সীমাহীন সম্দ্রের দিকে উদাস
দ্ভিতে তাকিয়ে রইল। দ্ব'একজন নাবিক এগিয়ে এসে ওর শরীর ভালো আছে কিনা
জানতে চাইল। ফ্রান্সিস সকলকেই ধন্যবাদ দিল। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ওরা
তাকে বাঁচিয়েছে। নানা কথাবাতা হল ওদের সঙ্গে। কিন্তু ফ্রান্সিস সোনার ঘণ্টার কথা,
মর্-দস্যদের কথা, স্বলতানের দ্বর্গে বন্দী হয়ে থাকার কথা—এসব কিছ্ব বললো না।
কে জানে আবার কোন বিপদে পড়তে হয়।

কয়েকদিন বিশ্রাম নেবার পর ফ্রান্সিসের শাব্ধ শ্বয়ে-শাব্রে থাকতে আর ভালো লাগল না। নাবিকের কাজ করবার অভিজ্ঞতা তো ওর ছিলই। একদিন ক্যাপ্টেনকে বলল সেকথা। ছাইচোলো দাড়িতে হাত বালোতে-বালোতে ক্যাপ্টেন বলল—এখনও তোমার শারীর ভালো সারেনি।

- —আমি পারবো।
- —বৈশ হাল্কা ধরনের কাজ দিচ্ছি তোমাকে।

এ বন্দরে সে বন্দরে মাল খালাস করতে-করতে প্রায় দ্ব'মাস পরে জাহাজটা পর্তুগালের বন্দরে পে'ছিল।

যাত্রা শেষ ! বন্দরে জাহাজ পে'ছিতেই নাবিকেরা সব শহরে বের্ল আনন্দ হই-হল্লা করতে। ফ্রান্সিস গেল অন্য জাহাজের খোঁজে। ওর দেশের দিকে কোন জাহাজ যাচ্ছে কিনা। ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। পেয়েও গেল একটা জাহাজ। ওদের দেশের রাজধানীতে যাছে। পর্বাদন ভার রাত্রে ছাড়বে জাহাজটা। আগের জাহাজে কাজ করে ফ্রান্সিস যা জাময়েছিল, সবটাই দিল এই জাহাজের ক্যাপ্টেনকে। ক্যাপ্টেন ওকে নিতে রাজি হল। জাহাজটা ছোট। মালবাহী জাহাজ। নাবিকের সংখ্যাও কম। অনেকের সঙ্গে আলাপ হল ফ্রান্সিসের। শ্বুধ্ব একজন বৃদ্ধ নাবিকের সঙ্গে ফ্রান্সিসের খ্বুব ভাব হল। ভেক ধোয়া-মোছার সময় ফ্রান্সিস তাকে সাহায্য করত।

একদিন সম্পোবেলা সেই বৃদ্ধ নাবিকটি ডেক-এর রোলঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে চুর্ট খাঁচ্ছিল। ফ্রান্সিস তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। লোকটা একবার ফ্রান্সিসকে দেখে নিয়ে আগের মতই আপন মনেই চুর্ট খেতে লাগল। ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল—আপনি কত জারগায় ঘুরেছেন ?

नाविकि भ्रात्मा आध्यलामे प्रतिदा वलल—সমस्य श्रीथवी।

─स्त्रानात घ॰ों शल्भों जातन ?

নাবিকটি ফ্রান্সিসের দিকে ঘর্রে তাকাল। এ-রকম একটা প্রশ্ন সে বোধহয় আশা
করেনি। মৃদর্শ্বরে জবাব দিল — জানি।

- —আপনি বিশ্বাস করেন ?
- -করি।
- আমি সেই সোনার ঘ°টার খোঁজেই।বেরিরেছিলাম !
- किन्द्र र्शनिम (भारत ।
- ঠিক বলতে পার্রাছ না, তবে ভ্রেষ্যসাগরের একটা জায়গায় নাবিকটি ওকে ইঙ্গিতে থামিয়ে দিয়ে মনান হাসল কুয়াশা, ঝড় আর ডুবো পাহাড় তাই কি না ?

ফ্রান্সিস আশ্চার্য হয়ে গেল। বলল—তাহ'লে আপনিও—

—হঁগা, ভাই — আমাদের জাহাজ প্রায় ভূবে যাচ্ছিল। তবে আমরা বহু কন্টে পেছনে হটে আসতে পেরেছিলাম। তাই জাহাজ-ভূবির হাত থেকে বে'চেছিলাম।

নাবিকটি একট্ব চুপ করে থেকে বলল—একটা কথা বলি শোন—চারদিকে দেখে নিয়ে ফিসফিস করে বলতে লাগল—তুমি বোধহয় গল্পের শেষট্বকু জান না।

- —জানি বৈকি, ভাকাত পাদরিরা সবাই জাহাজভুবি হয়ে মরে গিয়েছিল।
- —না। নাবিকটি মাথা নাড়ল—একজন বে°চেছিল। সে পরে নিজের জীবন বিপন্ন করে সোনার ঘণ্টার দ্বীপে যাওয়ার একটা পথ আবিষ্কার করেছিল। ফিরে আসার অন্য একটা পথও আবিষ্কার করেছিল।
  - —কেন, যাওয়া-আসার একটা পথ হতে বাধা কি ?

নিশ্চয়ই কোন বাধা ছিল। যাকগে —যাওয়া-আসার দ্ব'টো সম্দ্র পথের নকশা সে দ্ব'টো মোহর ক্বদে রেখে রেখেছিল। সব সময় নাকি গলায় ঝ্বিলয়ে রাখত সেই মোহর দ্ব'টো, পাছে চুরি হয়ে যায়। হয়তো ডাকাত পাদরিটার ইচ্ছে ছিল দেশে ফিরে জাহাজ, লোক-লম্কর নিয়ে যাবে। সোনার ঘণ্টা থেকে সোনা কেটে-কেটে আনবে, কিন্তু—ডাকাত পাদরিটা মারা গেল ?

—হ°্যা, মর্-দস্কাদের হাতে সে প্রাণ হারাল।

ফ্রান্সিস চমকে উঠল। ফজল তো ঠিক এমনি একটা ঘটনাই ওকে বলেছিল। ফ্রান্সিস আগ্রহের সঙ্গে প্রশন্ন করল—আর সেই মোহর দু'টো ?

—মর্-দস্মারা ল্বঠ করে নিয়েছিল। তারপর সেই মোহর দ্ব'টোর হাদস কেউ জানে ন।।

- —আচ্ছা, মর্-দস্মারা কি জানত, মোহর দ্ব'টোর নকশা আঁকা আছে ?
- —ওরা তো অশিক্ষিত বর্বর, নকশা বোঝার ক্ষমতা ওদের কোথায়।

এমন সময় করেকজন নাবিক কথা বলতে-বলতে ওদের দিকে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস আর কোন প্রণান করল না তার কেবল মনে পড়তে লাগল সেই মোহর দন্টোর কথা। আবছা একটা মাথায় ছাপ ছিল, আর কয়েকটা রেখার আঁকিবর্কি।

ঘ্নম আসতে চার না ফ্রান্সিসের। নিজের কপাল চাপড়াতে ইচ্ছে করছে! ইস্—
মোহর দ্ব'টো একবার ভালো করে দেখেওনি সে। এইবার মকব্লের মোহর চুরির রহস্য
ফ্রান্সিসের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। মকব্ল নিশ্চয়ই জানত মোহর দ্বটোর কথা। তাই
ওদের সঙ্গে গায়ে পড়েআলাপ জায়য়ে ওকে এতিমখানার নিয়ে গিয়েছিল। ফ্রান্সিসের মোহরটা
চুরি করেছিল। কিন্তু আর একটা মোহর? সেটা তো সে আমদাদের বাজারের সেই শ্রুটকো
চহারার জহ্বরির কাছে বিক্রি করেছে। সেটা হাতে-নাতে না পেলে তো মকব্ল প্রয়ে
পথের নকশা পাবে না। হঠাৎ ফ্রান্সিসের মনে পড়ল একটা ঘটনা। আশ্চর্য! সেদিন
ঐ ঘটনার গ্রের্ড সে ব্রুতে পারেনি। একদিন সকালে বাজারে যাওয়ার পথে দেখেছিল
সেই জহ্বরির দোকানটার কাছে বহুলোকের ভিড়। দোকানটা কারা মেন ভেঙে গ্রুডিয়ে
দিয়েছে। আশেপাশের দোকানগ্রুলোর কোন ক্ষতি হয়নি, তথ্চ ঐ দোকানটা ভেঙেচুরে
একশেষ। ফ্রান্সিস শ্রুলল—গত রাত্রে দোকানটায় ডাকাত পড়েছিল। আজকে ঐ
ডাকাতির অর্থ পরিষ্কার হল। আসলে মকব্ল তার সঙ্গীদের নিয়ে সেই দোকানটায়
হানা দিয়েছিল। লক্ষ্য সেই মোহরটা চুরি করা। তা'হলে মকব্লেও সোনার ঘণ্টার
ধাশ্বায় ঘ্ররছে। আশ্চর্য!

পাঁচদিন পরে জাহাজটা ভাইকিংদের দেশের রাজধানীতে এসে পে'ছাল। ফ্রান্সিসের যেন তর সর না। কতক্ষণে শহরে-বন্দরে ভিড়বে। জাহাজটা ধীরে-ধীরে এসে জেটিতে লাগল। জেটির গেট খুলে দিতেই ফ্রান্সিস এক ছুটে রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

তখন সকাল হয়েছে। আবছা কুয়াশায় ঢেকে আছে শহরের বাড়িঘর, রাস্তাঘাট।

একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করল ফ্রান্সিস। 'টক-টক-টক' ঘোড়ার গাড়ি চলল পাথর বাঁধানো পথে শব্দ তুলে। ফ্রান্সিসের আবালা পরিচিত শহর। খ্রশিতে ফ্রান্সিস কি করবে ব্বেঝ উঠতে পারল না। একবার এই জানালা দিয়ে তাকায়, আর একবার ঐ জানালা দিয়ে। কর্তাদন পরে দেশের লোকজন, পথঘাট দেখতে পেল!

বাড়ির গেট-এর লতাগাছটা দ্ব'দিকের দেয়ালে বেয়ে অনেকটা ছড়িয়ে পড়েছে। ফ্রান্সিস ওটাকে চারাগাছ দেখে গিয়েছিল। কত অজস্র ফ্বল ফ্রটেছে গাছটায়। গেট ঠেলে ঢ্বকল ফ্রান্সিস। প্রথমেই দেখল মা'কে। বাগানে ফ্বলগাছের তদার্রাক করছে। ফ্রান্সিস শব্দ না করে আস্তে-আস্তে মা'র পেছনে গিয়ো দাঁড়ালো। সেই ছোটবেলা সে মা'কে এমান করেই চমকে দিত। ওদের ব্রড়ো-মালিটা হঠাৎ মর্থ তুলে ফ্রান্সিসকে দেথেই প্রথমে হাঁ



গেট ঠেলে ঢ্ৰকল ফ্রান্সিস।

করে তাকিয়ে রইল। তারপর ফোকলা মুথে একগাল হাসল। মা ওকে হাসতে দেখে ধমক লাগাল। তব্ হাসছে দেখে মা পেছন ফেরে তাকাল। বয়সের রেখা পড়েছে মা'র মুথে। বড় শীর্ণ আর ক্লান্ত দেখাছে মাকে। ফ্রান্সিস আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। ছুটে গিয়ে মা'কে জড়িয়ে ধরল। মা'র কারা আর থামে না। ফ্রান্সিসের মাথায় হাত বুলোয় আর বিড়বিড় করে বলে —পাগল, বন্ধ পাগল তুই —আমার কথা একবারও মনে হয় না তোর ? এঁা—পাগল কোথাকার—

ফ্রান্সিসের চোথ ফেটে জল বেরিয়ে এল। সে বহুকটো নিজেকে সংঘত করল। ওর চোথে জল দেখলে মাও অস্থির হয়ে পড়বে।

বাবা বাড়ি নেই। রাজপ্রাসাদে গেছেন সেই ভোরবেলা। কি সব জর্বী পরামর্শ

আছে রাজার সঙ্গে। যাক—বাঁচা গেল। এখন খেয়ে-দেয়ে নিশ্চিকত একটা ঘুম দেবে। কিন্তু ফ্রান্সিসের কপালে নিশ্চিন্ত ঘুম নেই। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। মাার কণ্ঠস্বর শ্বন্স—বেচারা ঘুমুঞ্ছে—এখন আর তুলে—

—হু । বাবার সেই গশ্ভীর গলা শোনা গেল।

একট্র পরে দরজা খ্রলে গেল। আস্তে-আস্তে ফ্রান্সিসের বাবা এসে বিছানার পাশে দ ভালেন ভূর্ব ক্রুচকে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইলেন ছির দ্ভিতে। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি বিছানার ওপরে উঠে বসল। বাবা কিছ্ব জিজ্ঞেস করবার আগেই আমতা-আমতা
করে বলতে লাগল —ম্-মানে ইয়ে হয়েছে —

- —প্রুরো এক মাস এইখান থেকে কোথাও বেরোবে না।
- —বেশ—ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলার চেষ্টা করল না।
- —পালিয়েছিলে কেন ?
- —বললে তো আর যেতে দিতে না।
- 一克。!
- —বিশ্বাস কর বাবা, সোনার ঘণ্টা সত্যিই আছে।
- —মুণ্ডু।
- —আমি সোনার ঘণ্টার বাজনার শব্দ শ্বনেছি।
- এখন ঘরে বসেই সোনার ঘ°টার বাজনা শোন।

- —একটা জাহাজ পেলেই আমি—
- जावात ! वावा दर°क छेठलन ।

ফ্রান্সিস চুপ করে গেল। ফ্রান্সিসের বাবা দরজার দিকে পা বাড়ালেন। তারপর হঠাৎ ঘ্রুরে দাঁড়িয়ে ভাকলেন—এদিকে এসো।

ফ্রান্সিস ভয়ে-ভয়ে বিছানা থেকে নেমে বাবার কাছে গেল।

—কাছে এসো।

ফ্রান্সিস পায়ে-পায়ে এগোল। হঠাৎ বাবা তাকে দ্ব'হাত দিয়ে ব্বকে জড়িয়ে ধরলেন। করেক মৃহুর্ত । ফ্রান্সিস ব্রাল বাবার শরীর আবেগে কে'পে-কে'পে উঠছে। হঠাৎ ফ্রান্সিসকে ছেড়ে দিয়ে ওর বাবা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ফ্রান্সিস দেখল, বাবা হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ মুছলেন।

বেশ কিছ্বদিন গেল। ফ্রান্সিস আবার সেই আগের মতই শক্তি ফিরে পেয়েছে — দ্পু সতেজ। কিন্তু মনে শান্তি নেই। এও তো আর এক রকমের বন্দী জীবন। ওর মত দুর-ত ছেলের পক্ষে একটা ঘরে আটকা পড়ে থাকা অস<del>-ত</del>ব ব্যাপার। তব<sub>ন</sub> বাবার অজানেত মা ওকে বাগানে যেতে দেয়, গেট-এ গিয়েও দাঁড়ায় কখনো-কখনো কিন্তু বাড়ীর বাইরে যাবার উপায় নেই। মা'র কড়া নজর। বন্ধ-বান্ধবেরা দল বে'ধে আসে। ফ্রান্সিসের কথা যেন আর ফ্রুরোতে চায় না। বন্ধুরা সব অবাক হয়ে ওর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনে। ফ্রান্সিস বলে—ভাই তোমরা যদি আমার সঙ্গে যেতে রাজী হও, তা'হলে সোনার ঘণ্টা আমার হাতের মুঠোয়।

ওরা তো সবাই ভাইকিং। সাহসে, শক্তিতে ওরাও তো কিছ; কম যায় না ; ওরা হই-চই করে ওঠে—আমরা যাব। ফ্রান্সিস ঠোঁট আঙ্গলে ঠেকিয়ে ওদের শানত হতে ইঙ্গিত করে। भा एरेत रभरन जनर्थ कतरव ।

ফ্রান্সিসের নিকট বন্ধ্ব হ্যারি। কিন্তু সে চে°চামেচিতে যোগ দেয় না। সে বরাবরই ঠা°ভা প্রকৃতির, কিন্তু খ্বই ব্রদ্ধিমান। সে শ্বধ্ বলে—আগে একটা জাহাজের বন্দোবস্ত করো — আমাদের নিজেদের জাহাজ — তারপর কার কত উৎসাহ দেখা যাবে।

আবার চে°চামেচি শ্রুর হয়। মা ঘরে ঢোকে। বলল—িক ব্যাপার?

সবাই চুপ করে যায়। মা সবই আন্দাজ করতে পারে। তাই ফ্রান্সিসের ছোট ভাইটাকে পাঠিয়ে দেয়। সে এসে ওদের আন্ডায় বসে থাকে। ব্যস্—আর কিছ্ব বলবার নেই । ওরা যা বলবে ঠিক ফ্রান্সিসের মা'র কানে পে°িছে যাবে। সব মাটি তা'হলে—

একা-একা ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে দিন কাটতে চায় না। সমুদ্রের উন্মত্ত গর্জন, উত্তাল ঢেউ তাকে প্রতিনিয়ত তাকে। আবার কবে সম্বদ্রে যাবে—বন্ধ্বদের সঙ্গে নিয়ে, ফ্রান্সিস শ্বধ্ব ভাবে আর ভাবে। বন্ধ্বদের সঙ্গে পরামর্শ করবে তার ও উপায় নেই। মা'র কড়া নজর। অগত্যা একটা উপায় বের করতে হল। রাত্রে মা একবার এসে দেখে যায়, ছেলে ঘ্রমোল কিনা। ফ্রান্সিস সেদিন ঘ্রমের ভান করে পড়ে রইল। মা নিশ্চিন্তমনে ঘর থেকে চলে যেতেই ফ্রান্সিস জানালা খ্রুলে মোটা লতাগাছটা বেয়ে নিচে বাগানে নেমে এল। তারপর দেয়াল ডিঙিয়ে রাস্তায়।

বন্ধ্বদের ডেকে পাঠাতে একট্র সময় গেল। ততক্ষণ ফ্রান্সিস হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে

একটা প্রেড়ো ব্যাড়িতে বন্ধ্বদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। একজন-দ্বু'জন করে সবাই এল। সোনার ঘণ্টা আনতে যাবে, এই উত্তেজনায় হই-চই শ্বন্ধ করে দিল। ফ্রান্সিস হাত তুলে সবাইকে থামতে বলল। গোলমাল একট্ব কমলে ফ্রান্সিস বলতে শ্বন্ধ করল—ভাই সব, শ্ব্ধ উৎসাহকে সন্বল করে কোন কাজ হয় না। ধৈর্য চাই, চিন্তা চাই। দীর্ঘদিন ধরে অনেক কন্ট সহ্য করতে হবে আমাদের। নিজেদের দাঁড় বাইতে হবে, পাল খাটাতে হবে, ডেক পরিষ্কার করতে হবে, আবার ঝড়ের সঙ্গে লড়তে হবে, ভ্বো পাহাড়ের ধাক্ষা সামলাতে হবে। কি, পারবে তোমরা ?

- —আমরা পারবো —সবাই সমস্বরে বলে উঠল।
- —হরতো আমরা পথ হারিয়ে ফেললাম, খাদ্য ফর্রিয়ে গেল, জল ফর্রিয়ে গেল—
  তথন কিন্তু অধৈর্য হবে না—নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করাও চলবে না। মাথা ঠাওা রেখে
  ব্রক দিয়ে সব কন্ট সহ্য করতে হবে। কি পারবে ?
  - —পারবো । আবার সমস্বরে চে°চিয়ে উঠল সবাই ।

কয়েক রাত এই রকম সভারও পরামর্শ হল। কি ভাবে একটা জাহাজ জোগাড় করা যায় ? ফ্রান্সিস দ্ব'-একবার বাবাকে বলবার চেণ্টা করেছে—র্যাদ উনি রাজার কাছ থেকে একটা জাহাজ আদায় করে দেন। কিন্তু ফ্রান্সিসের বাবা ওকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছেন।

হ্যারিই প্রথমে ব্রণিধটা দিল। হ্যারি কথা বলে কম, কিন্তু যথেষ্ট ব্রণিধমান। সেবলল—আমরা রাজার জাহাজ চুরি করব।

- —জাহাজ চুরি ? সবাই অবাক্।
- —হ°্যা, রাজা যখন চাইলে জাহাজ দেবেন না, তখন চুরি ছাড়া উপায় কি।
- —কিন্তু—ফ্রান্সিস ন্বিধাগ্রস্ত হল।
- —আমরা তো সম্দ্রে ভেসে পড়ব, রাজা আমাদের ধরতে পারলে তো! তাছাড়া যদি সতিটে সোনার ঘণ্টা আনতে পারি—তখন—
  - ঠিক ফ্রান্সিস লাফিয়ে উঠল। সকলেই এই প্রস্তাবে সন্মত হল।

গভীর রাত্রি। বন্দরের এখানে-ওখানে মশাল জবলছে। মশালের আলো জলে কাঁপছে। রাজার সৈন্যরা বন্দর পাহারা দিছে। অন্ধকারে নোঙর করা রয়েছে রাজার জাহাজগুলো।

প্রহানীদের চোখ এড়িয়ে ফ্রান্সিস আর তার প'য়ির্শজন বন্ধ জাহাজগ্বলোর দিকে এগোতে লাগল। পাথরের চিবি, খড়ের গাদা, স্পাকৃত কাঠের বাল্লের আড়ালে-আড়ালে হামাগ্রড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল ওরা। হাতের কাছে সব চাইতে বড় য়ে জাহাজটা, সেটাতেই নিঃশবেদ উঠতে লাগল সবাই। য়ে সব প্রহরীরা পাহারা দিচ্ছিল, তারা এতগ্রলো লোককে হঠাৎ য়েন মাটি ফ্রড়ে জাহাজে উঠতে দেখে অবাক্ হয়ে গেল। ওরা খাপ থেকে তরোয়াল খোলবার আগেই ফ্রান্সিসের বন্ধ্রা একে-একে সবাইকে কাব্ করে ফেলল। তারপর জাহাজ থেকে ছ্রড়ে জলে ফেলে দিল। জাহাজটা ক্ল ছেড়ে সম্ব্রের দিকে ভেসে চলল।

এদিকে হয়েছে কি, সেই জাহাজে রাজার নৌবাহিনীর সেনাপতি একটা গোপন ষড়ফত্র চালাচ্ছিল রাজার বিরুদ্ধে। সেনাপতিই ছিল সেই ষড়ফত্রের নেতা। যাতে আরো সৈন্য তার দলে এসে যোগ দেয়, গোপন সভায় সেটাই ছিল উদ্দেশ্য। তারা আলোচনায় এত তনায় হয়ে গিয়েছিল যে, তারা জানতেও পারল না কখন জাহাজটা চুরি গেছে, আর জাহাজ মাঝ সম্বদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ জাহাজটা দ্বলে-দ্বলে উঠতে লাগল। সেনা-পতি আর তার দলের লোকেরা তো অবাক। জাহাজ মাঝ সমুদ্রে এল কি করে ? ওরা



সেনাপতি নিঃশব্দে নিজের তরোয়ায়শ্বদ্ধ বেল্টটা ডেক-এর ওপর রেখে দিল।

সি<sup>\*</sup>ড়ি বেয়ে ডেক-এ উঠে এল কি ব্যাপার দেখতে। ওরা উঠে আসছে ব্ৰুঝতে পেরে ফ্রান্সিসের বন্ধুরা সব ল্বিক্য়ে পড়ল। সেনাপতি তার দলবল নিয়ে ডেক-এ এসে দাঁড়াতেই সবাই न्यत्काता जाय्या थिक विविद्य अस ওদের ঘিরে দাঁড়ালো। সেনাপতি খুব বুলিধমান। বুঝাল, এখন ওদের সঙ্গে লড়তে গেলে বিপদ বাড়বে বই কমবে না। লোকদের ইঙ্গিতে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে বলল।

ফ্রান্সিস এগিয়ে এসে বলল— সেনাপতি মশাই, আপনাকেও আম্বা সঙ্গে পাব, এটা ভাবতেই পারিনি। যাকগে, মিছিমিছি তরোয়াল খ্লবেন না, দেখতেই পাচ্ছেন আমরা দলে ভারি। এবার আপনাদের তরোয়ালগ্রলো দিয়ে

সেনাপতি নিঃশব্দে নিজের তরোয়াল স্কুধ বেল্টটা ডেক-এর ওপর

দিল। সেনাপতির দেখাদেখি তার দলের দৈন্যরাও তরোয়াল খ**্লে** ডেক-এ<mark>র ওপর</mark> রাখল। ফ্রান্সিসের দলের একজন তরোয়ালগ্বলো নিয়ে চলে গেল। সেনাপতি গশ্ভীরম্বে বলল—তোমরা রাজার জাহাজ চুরি করেছ—এজন্যে তোমাদের শাস্তি পেতে হবে।

- —সে আমরা ব্রধবো —ফ্রান্সিস বলল।
- —িক-তু তোমরা জাহাজ নিয়ে কোথায় যাচ্ছ ?
- —সোনার ঘণ্টা আনতে—

সেনাপতি মুখ বে<sup>°</sup>কিয়ে হাসল—ওটা একটা ছেলে ভোলানো গলপ।

—দেখাই যাক না। ফ্রান্সিস হাসল।

ঝকঝকে পরিষ্কার আকাশ। পালগ্বলো ফ্বলে উঠছে। হাওয়ার তোড়ে। শাল্ত সম্দ্রের ব্বক চিরে জাহাজ চলতে লাগল দ্রতগতিতে। ফ্রান্সিসের বন্ধ্রা খ্ব খ্শী। দাঁড় টানতে হচ্ছে না। সমন্দ্রও শান্ত। খনুব সন্লক্ষণ। নিবিঘেন্ট ও রা গণতবাস্থানে

ফ্রান্সিস কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারে না। তার মনে শানিত নেই ! সারাদিন যায় জাহাজের কাজকর্ম তদার্রাক করতে। তারপর রাত্রে যথন সবাই ঘুর্নিয়ে পড়ে, ফ্রান্সিস তখন একা-একা ডেক-এর ওপর পারচারি করে। কখনও বা রেলিং ধরে দ্র অন্ধকার

দিগল্ভের দিকে তাকিয়ে থাকে। একমাত্র চিন্তা —কবে এই যাত্রা শেষ হবে —সেই দ্বীপে গিয়ে পেণছিবে। মাঝে-মাঝে হ্যারি বিছানা থেকে উঠে আসে। ওর পাশে এসে দাঁড়ায়। বলে—এবার শ্বয়ে পড়গে যাও।

—হ্যারি—ফ্রান্সিস শান্তংবরে বলে—তুমি তো জানো সোনার ঘণ্টা আমার সমস্ত জীবনের স্বপন্ন। যতদিন না সেটার হদিশ পাচ্ছি, ততদিন আমি শান্তিতে ঘ্রুম্বতে পারব না।

—তব্ব —শ্রীরটাকে তো বিশ্রাম দেবে !

— হ°্যা, বিশ্রাম। ফুশিসস হাসল — চল।

কর্তদিন হয়ে গেল। জাহাজ চলেছে তো চলেছেই। এর মধ্যে তিনবার ফ্রান্সিসদের জাহাজ ঝড়ের মুখে পড়েছিল। প্রথম দু'বারের ঝড় ওদের তেমন ক্ষতি করতে পারেনি। কিন্তু শেষ ঝড়টা এসেছিল হঠাং। পাল নামাতে-নামাতে দু'টো পাল ফে'সে গিয়েছিল। পালের দড়ি ছি'ড়ে গিয়েছিল। সে সব মেরামত করতে হয়েছে। কিন্তু সেলাই করা পালে তো ভরসা করা যায় না। জোর হাওয়ার মুখে আবার ফে'সে যেতে পারে।

জাহাজ তখন ভ্মধ্যসাগরে পড়েছে। কোন বন্দরে জাহাজ থামিয়ে পালটা পালটে নিতে হবে। কিন্তু ফ্রান্সিসের এই প্রস্তাবে সকলে সম্মত হল না। কেউ আর দেরি করতে চায় না। কর্তাদন হয়ে গেল দেশ-বাড়ি ছেড়ে এসেছে। ফেরার জন্যে সকলেই উদ্গ্রীব। কিন্তু ফ্রান্সিস দ্টে, প্রতিজ্ঞ — পালটা পাল্টাতেই হবে। যে প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে তাদের পড়তে হবে, সে সম্বন্ধে কারো কোনো ধারণাই নেই। শ্বের্ ফ্রান্সিসই জানে তার ভয়াবহতা — সেই মাথার ওপর উন্মত্ত ঝড় আর নীচে ভ্বো পাহাড়ের বিশ্বাসঘাতকতা। সে সব সামলানো সহজ ব্যাপার নয়। ফেন্সে যাওয়া পাল নিয়ে সেই ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করা চলবে না। শেষে রাজি হল সবাই। প্রায়্র সকলেরই ধারণা হল, ফ্রান্সিস বিপদটাকে বাড়িয়ে দেখছে। এই নিয়ে ফ্রান্সিসের সঙ্গীদের মধ্যে গ্রেজনও চলল।

সেনাপতি আর তার সঙ্গীরা এতদিন চুপ করে সব দেখছিল। ফ্রান্সিসের বির্দেধ তার সঙ্গীদের ক্ষেপিয়ে দেবার সনুযোগ খুঁজছিল। এবার সনুযোগ পাওয়া গেল। এর মধ্যে ফ্রান্সিসের একটা হুকুমও সবাই ভালো মনে নিল না। ফ্রান্সিসেরই তিনজন সঙ্গী দেশে ফিরে যাবার জন্যে বারবার ফ্রান্সিসেকে বিরম্ভ করছিল। কিন্তু ফ্রান্সিস অটল। অসম্ভব—ফিরে যাওয়া চলবে না। সে সোজা বলল—ওসব ভাবনা মন থেকে তাড়াও। কাজ শেষ না করে কেউ ফেরার কথা মনুথেও এনো না। কিন্তু ওরাও নাছোড়বান্দা। ওদের প্যানপ্যানানিতে অতিন্ঠ হয়ে উঠল ফ্রান্সিস। তাই যে ছোটু বন্দরটায় পালটা পালটাবার জন্যে জাহাজটা থামল, ফ্রান্সিস ওদের সেখানে জাের করে নামিয়ে দিল। অন্য জাহাজে করে ওরা যেন দেশে ফিরে যায়। এমনিতেই ফ্রান্সিসের বির্দুদ্ধে অসনেতাষ ধ্নায়িত হয়ে উঠেছিল। এই ঘটনাটা তাতে আরে একট্র ইন্ধন জােগাল। সেই ছোটু বন্দরে পালটা বদলে, জাহাজের টুর্কিটাকি মেরামত সেরে নিয়ে তাদের যােৱা আবার শ্রুর হল।

দিন যায়, রাত যায়। কিন্তু কোথায় সেই দ্বীপ ? কোথায় সেই সোনার ঘণ্টা ? সকলেই হতাশায় ভেঙে পড়তে লাগল। এ কোথায় চলেছি আমরা ? গল্পের সোনার ঘণ্টার অস্তিত্ব আছে কি ? না কি সবটাই ফ্রান্সিসের উদ্ভট কল্পনা ? সেনাপতি তার দলের লোকেরা এতদিনে স্থােগ গেল। তারা গােপনে সবাইকে বাঝাতে লাগল—'ফ্রান্সিস উন্মাদ। একটা ছেলে ভুলানো গলপকে সাতা ভেবে নিয়েছে। আর দিন নেই, রাত নেই, সেই কথা ভাবতে-ভাবতে ও উন্মাদ হয়ে গেছে। কিন্তু ও পাগল বলে আমরা তাে পাগল হতে পারি না ? দীর্ঘাদিন আমরা দেশ ছেড়েছি। কােঁথায় চলেছি, তার ঠিকানা নেই। করে দেশে ফিরব, অথবা কেউ ফিরতে পারব কি না, তাও জানি না। একটা কাল্পনিক জিনিসের জন্যে আমরা এ ভাবে আমাদের জীবন বিপন্ন করতে যাব কেন ?'

কিন্তু উপায় কি ? সবাই মুষড়ে পড়ল। সেনাপতিও ধীরে-ধীরে ফ্রান্সিসের বন্ধ্বদের মন তার বিরব্বেধ বিষিয়ে তুলতে লাগল।

এর মধ্যে আর এক বিপদ। জাহাজে খাদ্যাভাব দেখা দিল। মজনুত জলে তথনও টান পড়েনি। কিন্তু কম খেয়ে আর কর্তাদন চলে ? খাদ্য যা আছে, তাতে আর কিছনুদিন মাত্র চলবে। তারপর ? সেনাপতি ব্লিখ দিল সবাইকে—এখনও সময় আছে। চল আমরা ফিরে যাই। এই সবকিছনুর মূল হচ্ছে ফ্রান্সিস। তার নেতৃত্ব অস্বীকার করো। বেশী বাড়াবাড়ি করলে ওকে জলে ফেলে দাও। তারপর জাহাজ যোরাও দেশের দিকে।

কথাটা সকলেরই মনে ধরল। শুধ্র হ্যারি স্ববিকছ্র আঁচ করে বিপদ গ্রনলো।

ফ্রান্সিস কিন্তু এতসব ব্যাপার কিছ্মই আঁচ করতে পারেনি। ওর তো একটাই চিন্তা যে করেই হোক সেই শ্বীপে পেশিছতে হবে। ওর বন্ধ্রা কেমন যেন এড়িয়ে-এড়িয়ে চলে। ওর দিকে সন্দিশ্ব চোখে তাকায়। একমাত্র হ্যারিই আগের মত ফ্রান্সিসের সঙ্গে-সঙ্গে থাকে। তবে তার প্রশেনও সংশয়ের আভাস ফ্রটে ওঠে।

গভীর রাত্রিরে ভেক-এ দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল দ্ব'জনে। হ্যারি জিজ্ঞাসা করল—ফ্রান্সিস্ তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস কর, সোনার ঘণ্টা বলে কিছ্ব আছে।

- —তোমার মনে সদেহ জাগছে ? ফ্রান্সিস একট<sub>্ন</sub> হাসে।
- —সে কথা নয়। এতগ্রলো লোক একমাত্র তোমার ওপর ভরসা করেই যাচ্ছে।
- —হ্যারি আমি জাহাজ ছাড়ার সময়ই বলেছিলাম—যারা আমার সঙ্গে যাচ্ছে, সকলে জীবনের দায়িত্ব আমার। কাউকে বিপদের মুখ থেকে বাঁচাতে গিয়ে আমাকে যদি প্রাণ্টি দিতে হয়, তাই আমি দেব।
- —তোমাকে আমি ভালো করেই জানি ফ্রান্সিস—কথার খেলাপ তুমি করবে না! কিন্তু হাজার হোক মান্বের মন তো
- আমি ব্রিষ হ্যারি ! দীঘাদিন আমরা দেশ ছেড়ে এসেছি আত্মীয়-শ্বজন, বাড়ী ঘরের জন্যে মন খারাপ করবে, এ তো স্বাভাবিক। কিন্তু বড় কাজ করতে গেলে সব সময় পিছন্টান অস্বীকার করতে হয়। নইলে আমরা এগোতেই পারব না।
- —আচ্ছা ফ্রান্সিস, তুমি আমাদের যা-যা বলেছ, সে সব তোমার কলপনা নয় তো?
  ফ্রান্সিস কিছ; বলল না। কাঁধের কাছে জামাটা একটানে খ্লে ফেলল। ও
  তরোয়ালের কোপের সেই গভীর ক্ষতটা দেখিয়ে বলল—এটাও কি কলপনা হ্যারি?

হারি চুপ করে গেল। বলতে সাহস করল না যে, ওর বন্ধ্বরা সবাই ওকে সন্দেহ করতে শ্বর্ব করেছে। ফ্রান্সিস কথাটা শ্বনলে হয়তো ক্ষেপে গিয়ে আর এক কাণ্ড বাধিয়ে বসবে। ফ্রান্সিসের বির্দেধ বিদ্রোহ চ্ড়ান্ত র্প নিল একদিন। সেদিন সকাল থেকেই সেনাপতি আর তার দলের লোকেরা গোপনে ফ্রান্সিসের কয়েকজন বন্ধকে বলল—'জানো, আমরা পথ হারিয়েছি। ফ্রান্সিস নিজেই জানে না, জাহাজ এখন কোনদিকে, কোথায় চলেছে।

এমনিতেই সকলের মনে অসশ্তোষ জড়ো হরেছিল। এই মিথ্যা রটনা যেন শ্বকনো বার্বদের স্ত্রপে আগ্বন দিল। ম্বহুতে খবরটা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। সেনাপতির নেতৃত্বে গোপন সভা বসল। সবাই একমত হলো সেনাপতিই হবে জাহাজের ক্যাপ্টেন। ফ্রান্সিসের হ্রকুম আর চলবে না। হ্যারিও সভার ব্যাপারটা আঁচ করে সেখানে গিয়ে হাজির হল। সে এই সিন্ধান্তের প্রতিবাদ করতে উঠল। কিন্তু পারল না। তার আগেই কয়েকজন মিলে তাকে ধরে ফেলল। একটা ঘরে কয়েদী করে রেখে দিল। ফ্রান্সিস যাতে আগে থাকতে ঘ্রণাক্ষরেও কিছু জানতে না পারে, তার জন্যে সবাই সাবধান হল।

তথন গভীর রাত। ফ্রান্সিস একা-একা ডেকে পায়চারি করছে। পরিংকার আকাশে প্রাণমার চাঁদ। জ্যোৎসনায় ভেসে যাচ্ছে চারিদিক। ডেক-এর ওপর সম্বদ্রের টেউরের হাতছানি, মাথায় জ্যোৎসনার ছড়াছড়ি। ফ্রান্সিসের কিন্তু কোনদিকে চোথ নেই। ভুর ক্বাকে তাকাচ্ছে জ্যোৎসনাধোয়া দিগণেতর দিকে।

হঠাৎ পেছনে একটা অপ্পত্ট শব্দ শ্বনে ফ্রান্সিস ঘ্বরে দাঁড়াল। ও ভেবেছিল হ্যারি এসেছে বোধহয়। কিন্তু না। হ্যারি নয়—সেনাপতি। পেছনে তার দলের কয়েকজন। ফ্রান্সিসের আশ্চর্য হওয়ার তথনও বাকি ছিল। নীচ থেকে সি ড়ি বেয়ে সবাই দল বে ধে উঠে আসছে ডেক-এ। ব্যাপারটা কি ?

সেনাপতি এগিয়ে এসে ডাকল —ফ্রান্সিস ?

- −र्दं ।
- —আমরা কেন উঠে এসেছি ব্রঝতে পেরেছ ?
- -ना ।
- —তোমাকে একটা কথা জানাতে।
- —িক কথা ?
- —এই জাহাজ তোমার হ্রকুমে আর চলবে না।
- —কেন ?
- —তোমাকে কিন্তু কেউ আর বিশ্বাস করে না।
- —তা'হলে কাকে, বিশ্বাস করে ?
- —আমাকে। এই জাহাজের দায়িত্ব এখন আমার।

ফ্রান্সিসের কাছে এবার পরিষ্কার হয়ে গেল। এই যড়যন্তের মালে সেনাপতি আর তার সঙ্গীরা। তারাই ওর বন্ধাদের মন বিষিয়ে তুলেছে। ফ্রান্সিস এবার সকলের দিকে তাকাল, চীংকার করে বলল—ভাইসব, আমাকে বিশ্বাস করো না তোমরা ?

কেউ কোন কথা বলল না ফ্রান্সিস সকলের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। কেউ-কেউ মুখ ফেরাল। কেউ-কেউ মাথা নিচ্ করল। আশ্চর্য ! হ্যারি কোথার ? ফ্রান্সিস বুঝল, তা'হলে ব্যাপার অনেকদ্বে গড়িয়েছে।

ফ্রান্সিস কিছ্ক্লণ চ্বুপ করে দ ভিরে রইল। গভীর দ্বংখে তার ব্বক ভেঙে যেতে লাগল। একটা দ্বপ্রকে কেন্দ্র করে এত কট, এত পরিশ্রম, সব বার্থ হয়ে গেল। দ্বপন্ন দ্বপন্ট থেকে গেল। ফ্রান্সিস অশ্র্বন্ধদ্বরে বলতে লাগল, 'ভাইসব, অতি নগণাসংখ্যক হলেও প্থিবীর এমন কিছ্বু মান্যুষ আছে, ঘরের স্থ্-শ্বাচ্ছন্দ্য যাদের ঘরে আটকে রাখতে পারে না। বাইরের প্থিবীতে জীবনমৃত্যুর যে খেলা চলছে — নিজের জীবন বিপল্ল করেও সেই খেলায় মাতে সে। এর মধ্যেই সে বে চ থাকার আনন্দ খ্ জে পায়। আমিও তেমনি একজন মান্যু — ফ্রান্সিস একট্ব থামল। তারপর বলতে লাগল, 'তোমাদের কারো মনে হয়তো প্রশ্ব জাগতে পারে, সোনার ঘণ্টা খ লুজে বের করার পেছনে আমার উদ্দেশ্য কি? উত্তর খ্বই সহজ — আমি বড়লোক হতে চাই? কিন্তু তোমরা আমার বন্ধু — ভালো করেই জানো আমাদের পরিবার যথেন্ট বিত্তশালী। তবে কেন এত আগ্রহ? কেন এই অভিযান? ভাইসব, উদ্দেশ্য আমার একটাই। ছেলেবেলা থেকে যে গলপ শ্বনে আসছি। কত রাতের স্বপেন দেখেছি সেই সোনার ঘণ্টা খ লুজে বের করব। তারপর দেশে নিয়ে যাব, আমাদের রাজাকে উপহার দেব। বাস্ — আমার কাজ শেষ। এর জন্যে যে কোন দ্বঃখকন্ট, বিপদ-বিপর্যয় এমন কি মৃত্যুর মুখোম্বিথ হতেও আমি দিবধাবোধ করব না।'

ফ্রান্সিস একট্র থেমে আবার বলতে লাগল—'তোমরা সেনাপতিকে ক্যাপ্টেন বলে মেনে নিয়েছো। ভালো কথা। জাহাজের মুখ ঘোরাও দেশের দিকে। ফিরে গিয়ে ঘরের সুখ-স্বাচ্ছদেশ্যর জীবন কাটাওগে। কিন্তু আমি ফিরে যাব না। ফেরার পথে প্রথমে যে বন্দরটা পাব, আমি সেখানেই নেমে যাব। জাহাজ জোগাড় করে আবার আসবো। আমাকে বিদ সারাজীবন ধরে সোনার ঘণ্টার জন্যে আসতে হয়্ন, আমি আসব।

ফ্রান্সিস থামল। কেউ কোন কথা বলল না। হঠাৎ সেনাপতি চে°চিয়ে বলল —এসব বাজে কথা শোনার সময় নেই আমার। জাহাজের মুখ ঘোরাও।

ভীড়ের মধ্যে চাঞ্চল্য জাগল। দেশে ফিরে যাবে, এই আনন্দে সবাই চীংকার করে উঠল। কিন্তু, কেউ লক্ষ্য করেনি, চাঁদের আলো দ্লান হয়ে গেছে। ছে ড়া-ছে ড়া মেঘের মত কুয়াশা ভেসে বেড়াচ্ছে চারিদিকে। বাতাস থেমে গেছে। জাহাজের গতিও কমে এসেছে। ভীড়ের মধ্যে কে একজন বলল — এত কুয়াশা এল কোখেকে?

কথাটা কারো-কারো কানে গেল। তারা কুয়াশা দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। আশ্চর্য! এত কুয়াশা? এই অসময়ে? গ্রন্থন উঠল ওদের মধ্যে। স্বাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কুয়াশার সেই আগতরণের দিকে।

ফ্রান্সিস রেলিঙে ভর দিয়ে হাতে মাথা রেখে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। সেও লক্ষ্য করেনি চারিদিকের পরিবেশে এই পালটে যাওয়ায় ঘটনাটা। হঠাৎ ওর কানে গেল সকলের ভীত গালেন। ফ্রান্সিস মাখ তুলল। এ কি ! চাঁদের আলো ঢাকা পড়ে গেছে। অন্ধকার হয়ে গেছে চারিদিক কুয়াশার ঘন-ঘন আন্তরণ ঢেকে দিয়েছে সমাদ্র আকাশ। ফ্রান্সিস চীৎকার করে উঠল— ভাইসব আমরা এসে গেছি। এক মাহুত্র নাট করবার মত সময় নেই। দাঁড়ে হাত লাগাও। সামনেই প্রচণ্ড ঝড় আর ডাবুবো পাহাড়ের বাধা। সবাই তৈরী হও।

কিন্তু সেই ভীড়ে কোন চাণ্ডল্য জাগুল না। সবাই দ্থান্ত্র মত দ°াড়িয়ে রইল। কি করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। হঠাৎ সেনাপতি চীংকার করে উঠল —সব ধাণপাবাজি।

ফ্রান্সিস সেনাপতির দিকে একবার তাকাল। তারপর দ্ব'হাত তুলে ভাঙা-ভাঙা গলায় বলল—আমাকে বিশ্বাস কর। আমার বন্ধ্বছের মর্যাদা দাও, সবাই তৈরি হও আর দেরি করো না। কিছ্মুক্ষণের মধ্যেই তোমরা সোনার ঘণ্টার বাজনার শব্দ শ্বনতে পাবে।

—পাগলের প্রলাপ—সেনাপতি গলা জড়িয়ে বলল ।

এক মুহূর্ত সময় নগু করো না—ফ্রান্সিস তব্ব বলে যেতে লাগল—পাল নামাওু দাঁড়ে হাত লাগাও।

ফ্রান্সিস আর বলতে পারল ন।। পিঠে কে যেন তরোয়ালের ডগাটা চেপে ধরেছে।
ফ্রান্সিস ঘ্ররে দাঁড়াতে গেল। পারলো না। সঙ্গে-সঙ্গে তরোয়ালের চাপ বেড়ে গেল।
শ্বনল সেনাপতি দাঁত চাপা স্বরে বলছে—আর একটা কথা বলেছ তো, জন্মের মত তোমার
কথা বলা থামিয়ে দেব।

সেনাপতির কথা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে ঝড়ের প্রচণ্ড ধার্ক্কায় সমন্ত জাহাজটা ভীষণভাবে কে'পে উঠল। উত্তাল চেউ জাহাজে রেলিঙের ওপর দিয়ে ছুটে এসে ভেকে আছড়ে পড়ল। সেনাপতি কোথায় ছিটকে পড়ল। অন্য সকলেও এদিক-ওদিক ছিটকে পড়ল। শ্বুর হল জাহাজের প্রচণ্ড দ্বুল্বনি। ভেকে দাঁড়ায় তখন কার সাধ্য। ঠিক তখনই ঝড়ের শব্দ ছাপিয়ের বেজে উঠল সোনার ঘণ্টার গব্দীর শব্দ —চং —চং —

ডেকে এখানে-ওখানে তালগোল পাকিয়ে পড়ে থাকা মান্বগন্লো উৎকর্ণ হয়ে শ্নলা সেই ঘণ্টার শব্দ । এই ঘণ্টার শব্দ যেন মন্তের কাজ করল । সোনার ঘণ্টা —এত কাছে । জাতে ভাইকিং ওরা । সম্দ্রের সঙ্গে ওদের নিবিড় সম্পর্ক । ঝড় প্রচণ্ড সন্দেহ নেই । সম্দ্রেও উদ্মত্ত । কিন্তু ওরাও জানে ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করতে । ওরা আর কারো নির্দেশির অপেক্ষা করল না । একদল গেল দাঁড় বাইতে, আর একদল গেল মাস্তুলের দিকে পালনামাতে ।

এদিকে ফ্রান্সিস ঝড়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলেই ছ্বুটেছিল মাস্তুলের দিকে। ওর উদ্দেশ্য মাস্তুলের মাথার উঠে দেখা ঘণ্টার শব্দটা কোন্ দিক থেকে আসছে। ফ্রান্সিস জাহাজের ভীষণ দ্বল্বনি উপেক্ষা করে মাস্তুল বেয়ে উঠতে লাগল। একেবাার মাথার উঠে প্রাণপণ শক্তিতে মাস্তুলটা আঁকড়ে ধরে রইল। তারপর যেদিক থেকে ঘণ্টার শব্দ আসছে, সেইদিকে তাকাল। ঝড়-ব্রণ্টির আবছা আবরণের মধ্যে দিয়ে দেখল, দ্ব'টো পাহাড়ের মত পাথ্রের দ্বীপ। মাঝখানে সম্বুদ্র জল বিস্তৃত। আশ্চর্য! সেখানে সম্বুদ্র শান্ত। সেই সম্বুদ্রের মধ্যে দ্রের একটা নিঃসঙ্গী পাহাড়ের মত দ্বীপ। পাথ্রের দ্বীপ নর। সব্বজ্ব ঘাস আছে দ্বীপটার গায়ে। তারমাথার একটা সাদা রং-এর মন্দির। শব্দটা আসছে সেইদিক থেকেই। ফ্রান্সিস তার কিছ্বই দেখতে পেল না। ঝড়ের ধাক্কার জাহাজটা কাত হয়ে গেল। মাস্তুল থেকে প্রায় ছিটকে পড়ার মত অবস্থা। ও তাড়াতাড়ি মাস্তুল বেয়ে নীচে নামতে লাগল। ডেকে পা দেবার আগেই দ্ব'টো পাল খাটাবার কাঠ সশন্দে ভেঙে পড়ল। ডেকে কয়েকজন চীৎকার করে উঠল। কি হল, তা আর তাকিয়ে দেখবার অবকাশ নেই।

ফ্রান্সিস ডেকে নেমেই ছুটল সি°ড়ির দিকে। নীচে নেমে চলে এল দাঁড় টানার লম্বা ঘরটায়। সারি-সারি বেণিগুগুলোর দিকে তাকাল। দেখলো, সবাই প্রাণপণে দাঁড় টানছে। জাহাজের দ্বল্বনিতে ভালোভাবে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। ফ্রান্সিস সেই দ্বল্বনির মধ্যে কোন-রকমে দাঁড়িয়ে চীংকার করতে লাগল—ভাইসব, সামনেই ভ্ববো পাহাড়। আমরা আর সামনের দিকে যাব না। জাহাজ পিছিয়ে আনতে হবে। ভুবো পাহাড়ের ধারা এড়াতে হবে। তারপর ঝড়ের ঝাপটায় জাহাজ যে দিকে যায় যাক।

সবাই দাঁড় বাওয়া বন্ধ করে ফ্রান্সিসের কথা শ্বনল। নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। ফ্রান্সিস যে সত্য কথাই বলেছে, এ বিষয়ে কারও মনে আর সন্দেহ রইল না। এবার সবাই উল্টোদিকে দাঁড় বাইতে লাগল। জাহাজ পিছিয়ে আসতে লাগল। ঝড়ের কয়েকটা প্রচণ্ড ধারায় অনেকটা পিছিয়ে এল। কিন্তু ডুবো পাহাড়ের ধারা এড়াতে পারলো না। খ্ব জােরে ধারা লাগল না তাই রক্ষে। পেছনের হালটা মড়-মড় করে ভেঙে গেল। সেই সঙ্গে পেছনের রেলিঙের কাছে অনেকটা জায়গা ভেঙে খােঁদল হয়ে গেল। তব্ব খােঁদলটা খ্ব উভুতে হল বলে বেশী জল ঢ্কেতে পারলো না। জাহাজ ডােবার ভয়ও রইল না। তারপর ঝড়-বিক্ষ্বেধ সম্দ্রে কলার মােচার মত নাচতে-নাচতে জাহাজ কোনিদকে যে চললো, তা কেউ ব্বেতে পারল না।

ফ্রান্সিস ততক্ষণে জাহাজের খোলার ঘরগ্নলো খাঁজতে আরম্ভ করেছে। এ ঘরের দরজায় ও ঘরের কাঠের দেওয়ালে ধাকা খেতে-খেতে ও হ্যারিকে খাঁজতে লাগল। একটা বন্ধ ঘরের দরজায় ফ্রান্সিস জোরে ধাকা দিয়ে ডাকল—'হ্যারি!'

ভেতর থেকে হ্যারির উচ্চকণ্ঠ শোনা গেল—'কে ? ফ্রান্সিস !'

ফ্রান্সিস আর এক মুহুর্ত সমর নন্ট করল না। সমগত শক্তি দিয়ে দরজায় লাথি মারতে লাগল। কিন্তু দরজা ভাঙল না। মরচে ধরা কড়াটা একট্ব আলগা হল। তালাটা ঠিকই ঝুলতে লাগল। এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে একটা হাতলভাঙা হাতুড়ি নজরে পড়ল। সেটা এনে মরচে ধরা কড়াটার দমাদ্দম ঠ্বকতে লাগল। কয়েকটা ঘা পড়তেই কড়াটা দ্বমড়ে ভেঙে গেল। খোলা দরজা দিয়ে হ্যারি কোনরকমে ছ্বটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল।

ফ্রান্সিস দ্রত বলল —এখন কথা বলার সময় নেই, ভেকে চলো।

সি°িড় দিয়ে উঠতে ফ্রান্সিস ব্ঝলো জাহাজটা আর তেমন দ্বলছে না। ভেকে উঠে দেখলো, জল-ঝড় তেমন নেই আর। তবে সম্ব্র আকাশে এখনও পাতলা কুয়াশায় আসত-রণ রয়েছে। হাওয়ায় কুয়াশা উড়ে যাচছে। কিছ্মুক্ষণের মধ্যেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। হলোও তাই। কুয়াশা উড়ে গেল। আকাশে দিগন্তের দিকে হেলে পড়া পা°ভ্র চাঁদটা দেখা গেল। রাত শেষ হয়ে আসছে।

ফ্রান্সিস ডাকল-হ্যারি!

হ্যারি এগিয়ে আসতে ফ্রান্সিস বললো—চলো, হালের অবস্থাটা একবার দেখে আসি।
দেখা গেল, হালটা একেবারেই ভেঙে গেছে। তার সঙ্গে জাহাজের অনেকটা জায়গা ভেঙে হাঁ হয়ে গেছে। সব দেখে-শ্বনে ফ্রান্সিস বললো—বে-হাল জাহাজ, কোথায় যে চলছে, তা ঈশ্বরই জানে।

—সে সব কাল ভাবা যাবে। এখন ঘুমিয়ে নেবে চল। হ্যারি তাগাদা দিলো। —হাঁচল। খুব পরিশ্রাত আমি। পা টলছে, দাঁড়াতে পারছি না। প্রাদিন

ঘ্রম ভেঙে যেতেই ফ্রান্সিস ধড়মড় করে উঠল। সকাল হয়ে গেছে। সবাই অঘোরে

ঘান্দেছ। গত রাত্রির কথা মনে পড়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে ডেকের দিকে। ডেকে দাঁড়িয়ে দেখলো, আকাশ ঝকঝকে পরিজ্বার। মেবের চিচ্মাত্র নেই। সমন্ত্রও শান্ত। সাদা বংয়ের সাম্বিদ্রক পাখিগন্লো উড়ছে। তীক্ষ্ণব্রে ডাকছে। কিন্তু এ কোথার এলাম ? একটা ধ্বন্ধ্ মর্ভুমির মত জারগার জাহাজ কাত হয়ে বালিতে আটকে আছে! এখন আর ভাববার সময় নেই। সবাইকে ডেকে তুলতে হবে। জাহাজ মেরামত করতে হবে। তারপর সেই দ্বীপের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তে হবে।

ফ্রান্সিস সি জি বেয়ে নীচে নেমে এল। কাউকে ধাক্কা দিয়ে, কাউকে আন্তে পেটে

বংষি মেরে, কারো পিঠে, চাপড় দিয়ে সে গলা, চড়িয়ে, বলল—ওঠ সব, ডেক-এ চল।

সবাই একে-একে-উঠে পড়ল।
উপরে ডেকে এসে দাঁড়াল। ডাঙার
ধ্-ধ্ বালির দিকে তাকিয়ে বোধহয়
ভাবতে লাগল—কোথায় এসে
ঠেকলাম? ওদের মধ্যে গ;ঞ্জন উঠল
—সবাই কথা বলতে লাগল। সবার
মুখেই একই প্রশন, এলাম?

ফ্রান্সিস ডেকে এসে দাঁড়াল।
সবাইকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল,
—ভাইসব, জাহাজ কোথায় এসে
ঠেকেছে, আমরা কেউই বলতে পারব
না। ওসব ভাবনা পরে ভাবা যাবে।
যাবে। এখন নত্ট করার মত সময়
আমাদের হাতে নেই। একদল চলে
যাও রস্কুই ঘরে—রান্নার বন্দোবস্ত



লোকটা আঙ্গ্বল তুলে সেই মর্ভ্যির মত ধ্ব-ধ্ব বালির দিগত দেখালা

করো। আর সবাই জাহাজ মেরামতির কাজে হাত লাগাও।

ফ্রান্সিস সেনাপতি আর তার দলের লোকেদের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল— আপনাদেরও হাত লাগাতে হবে।

সেনাপতি আর তার সঙ্গীরা মুখ গোমড়া করে সকলের সঙ্গে চলল ! ফ্রান্সিস আবার তার বন্ধুদের বিশ্বাস ফিরে পেয়েছে, এটা সেনাপতির দলের কাছে ভাল লাগল না। ওরা খান্ধায় রইল, কি করে ফ্রান্সিসকে অপদস্থ করা যায়।

জাহাজ থেকে কাঠের তক্তা নামানো হল। হালের জারগাটার যেখানে খেগদল হয়ে গেছে, সেই জারগাটা জোড়া দেবার কাজ চলল। নির্জন সম্বতীর ম্বথর হয়ে উঠল ওদের হাঁক-ভাক কথাবার্তার।

প্রেণাদ্যমে কাজ চলছে। হঠাৎ কে যে বলে উঠল—ওটা কি রে? তার কণ্ঠে বিষ্ময়। তার কথা যাদের কানে গেল, তারা ঘুরে লোকটার দিকে তাকাল। কি ব্যাপার? লোকটা আঙ্গন্ধল তুলে সেই মর্ভ্নির মত ধ্ব-ধ্ব বালির দিগণত দেখাল। সতিই তো। দিগণত রেখার একট্ব উঁচুতে কি যেন চিকচিক করছে, একটা, দ্বটো, তিনটে, অনেকগ্রলো। চিকচিক করছে যে জিনিসগ্রলো, সেগ্রলো চলত। এদিকেই এগিয়ে আসছে। এতক্ষণে স্বাই সেদিকে তাকাল। সকলের চোখমুখেই বিস্ময়। ওগলো কি ?

সবাই ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি জাহাজ থেকে ঝোলানো দড়িবরে জাহাজে পড়ল। রেলিঙে ভর দিরে দাঁড়িরে দিগত রেখার দিকে ভুরা কাঁচকে তাকিরে খাব নিবিষ্টমনে দেখতে লাগল। একটা পরে নিচের দিকে তাকিরে স্বাইকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল—একদল সৈন্য আসছে কালো ঘোড়ার চেপে। ওদের পরণেও কালো পোশাক। ওদের গলায় লকেটের মত কিছা ঝাকাছে। লকেটে সা্র্রের আলো পড়েছে, তাই চিকচিক করছে। নিচে দাঁড়িয়ে থাকা আর স্বাইও এতক্ষণে দেখতে পেল, একদল অশ্বারোহী ঘোড়াছ ছাটিয়ে বালির ঝড় তুলে ওদের দিকেই ছাটে আসছে।

ফ্রান্সিস দড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল। এখন কি করা ? সকলেই ফ্রান্সিসের দিকে উদ্গ্রীব হয়ে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস মাথা নীচু করে গশ্ভীরভাবে কিন্তা করল। তারপর মুখ তুলে চীংকার করে বললো—ওরা লড়তে চাইলে আমরাও লড়ব।

স্বাই সমস্বরে হই-হই করে উঠল। এবার অস্ত্র সংগ্রহ। সেনাপতি আর তার দলের লোকদের তরবারিগ্রলো জাহাজ থেকে আনা হল। তাছাড়া যাদের তরবারিগ্রলো জিল, তারাও সেগ্রলো নিয়ে এলো। ফ্রান্সিস সেনাপতি আর দলের লোকদের তরবারিগ্রলো বেছে ক্ষেকজনের হাতে দিলো। বাদ-বাকীরা হাতের কাছে যে-যা পেয়ে জোগাড় করে নিয়ে এল। ভাঙা দাঁড়, লোহার শেকল, কুড্রল, লোহার বড়-বড় পেয়েক, কাঠের খ্রাট—এসব্যে যা পেল, হাতে নিয়ে সারি বে'ধে দাঁড়াল।

সৈন্যদল ঝড়ের গতিতে এগিয়ে আসতে লাগল। ফ্রান্সিস হিসেব করে দেখল সৈন্যরা সংখ্যার ওদের চেয়ে বেশি নয়। সমানই হবে। ফ্রান্সিস চেণিচয়ে বলল —সবাই তৈরি থাকো, কিন্তু আমি না বলা পর্যন্ত কেউ এগিয়ে যাবে না। ওরা ঘোড়ায় য্র্দ্ধ করবে, কাজেই ওদেরই স্বাবিধে বেশি। আমাদের প্রথম কাজই হবে, ষেভাবে হোক ওদের মাটিতে ফেলে দেওয়া। তা'হলেই জিত আমাদের।

সৈনাদল অনেক কাছে এসে পড়েছে। স্পণ্ট দেখা যাচ্ছে ওদের।

কালো পোশাক পরনে। গলায় ঝুলছে চকচকে লকেট। আরো কাছে। ফ্রান্সিস ওদের ঘোড়া ছোটানোর ভঙ্গি দেখেই ব্রুঝল, ওরা বন্ধ্রু করতে আসছে না। ওদের লক্ষ্য যুদ্ধ। হঠাৎ ফ্রান্সিসের উচ্চ কণ্ঠশ্বর শোনা গেল—এগোও আক্রমণ করো—

প্রচণ্ড কোলাহল উঠল ভাইকিংদের মধ্যে। চীৎকার করতে-করতে স্বাই ছ্র্টল্ সৈন্যদলের দিকে।

প্রথম সংঘর্ষেই বেশ কিছু সৈন্য ঘোড়া থেকে বালির ওপর পড়ে গোল। ভাইকিংদের মধ্যেও আহত কয়েকজন। ভাইকিংরা অশ্বারোহী সৈন্যদের পারে তরোয়াল বিশিয়ের দিতে লাগাল। ভাঙ্গা দাঁড়, পেরেক, কড়্ল দিয়ে ওদের পেছনে আঘাত কয়তে লাগাল। আয়ও কিছু সৈন্য বালির ওপর পড়ে গোল। এবার শ্রুর হলো হাতাহাতি মুন্ধ। ফ্রান্সি সের বাছাই কয়া দল নিপ্ণ হাতে তরোয়াল চালাতে লাগাল। সৈন্যরা কিছুতেই ওদের সঙ্গে

এটি উঠতে পারল না। একে-একে সৈন্যরা প্রায় সবাই হয় মারা গেল, নয়তো মারাত্যক ভাবে আহত হয়ে বালির ওপর শ্বুয়ে-শ্বুয়ে গোঙাতে লাগল। জনা দশেক যারা বেটছিল, ঘোড়ার পিঠে উঠে তারা পালাতে শ্বুর্ করল। ভাইকিংরা হই-চই ক'রে তাদের তাড়া করলো। অন্বারোহী সৈন্যরা দ্বুত ঘোড়া ছর্টিয়ে পালিয়ে গেল। ভাইকিংদের মধ্যে খ্নির বন্যা বয়ে গেল। সবাই আনন্দে চীংকার করতে লাগল—কেউ নাচতে লাগল, কেউ হেটু গলায় গান ধরল। ম্বুদ্ধে জয়ের উত্তেজনা স্থিমিত হতে সবাই আবার জাহাজ মেরামতির কাজে হাত লাগাল। আবার কাজ চললো।

হঠাৎ চিকচিক—বালির দিগতে রেখায় আবার লকেটের ঝিকিমিকি। ফ্রান্সিস হাতুড়ি দিয়ে পেরেক ঠ্কছিল। হ্যারি পেরেক এগিয়ে দিচ্ছিল। হঠাৎ হ্যারি ডাকল—ফ্রান্সিস!

**一**for?

— ওাদকে চেয়ে দেখ।

ফ্রান্সিস ফিরে তাকাল। দেখলো, দিগণতরেখার একপ্রাণত থেকে অন্য প্রাণত পর্যাণত অলম্র লকেটের ঝিকিমিকি। এতক্ষণে সবাই কাজ ফেলে দিয়ে ফ্রান্সিসের কাছে এসে ভিড় করে দাঁড়াল। সবাই উত্তেজিত —লড়াই হবে। একট্র আগেই একটা লড়াইতে জিতেছে। সেই জয়ের উন্মাদনা এখনও কাটেনি। ফ্রান্সিস কিছ্বক্ষণ দিগণতের দিকে তাকিয়ে রইল। বালির ঝড় তুলে এগিয়ে আসছে কালো পোশাকপরা সৈন্যবাহিনী। স্ব্রের আলোয় চিকচিক করছে লকেটগ্রলো। উত্তেজিত ভাইকিংদের মধ্যে গ্রেলন শ্রের্ হল। কারও উচ্চ কণ্ঠশ্বর শোনা গেল—লড়বো আমরা, পরোয়া কিসের?

ফ্রান্সিস কিছ্কেণ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। গভারভাবে কি যেন ভাবল। তারপর মুখ তুলে সকলের দিকে তাকাল। গ্রেঞ্জন থেমে গেল। সবাই উৎস্কৃক হলো—ফ্রান্সিস কি বলে?

ফ্রান্সিস হাত থেকে হাতুড়িটা বালির ওপর ফেলে দিল। বলল—না, আমরা লড়াই করব না।

ফ্রান্সিসের এই সিন্ধান্ত অনেকেরই মনঃপত্ত হল না। আবার গ্রেজন শ্রুর্ হল।
সেনাপতি তার দলের লোকদের নিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে শলাপরামর্শ কর্রছিল। এবার
সন্যোগ ব্রে এগিয়ে এল। সেনাপতি বলল—ফ্রান্সিস, তুমি ভীর্-কাপ্রুষ, ভাইকিংদের
কলঙক। ভিড়ের মধ্যে কেউ-কেউ চীৎকার করে সেনাপতিকে সমর্থন করল। ফ্রান্সিস
শান্তব্রে বলল—আমাকে যা খ্রাশ বলতে পারেন, কিন্তু এতগ্রলো মান্যের প্রাণ নিয়ে
আমি ছিনিমিনি খেলতে পারব না।

—লড়তে গেলে প্রাণ নিতেও হবে, দিতেও হবে। তাই বলে কাপ্রের্ষের মত আগে থাকতে হার স্বীকার করে বসে থাকবো ?

ক্রান্সিস আঙ্গুল দিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে আসতে থাকা সৈন্য-বাহিনীকে দেখাল— আন্দাজ করতে পারেন ওরা সংখ্যায় কত ?

- —যতই হোক, আমরা লড়ব।
- —সাধ করে নি শ্চিত মৃত্যুকে ডেকে আনছেন।
- —তুমি ভীর্, দ্বর্ণল। সো, ঘ.—৫

—বেশ আমার বন্ধুরা কি বলে শোনা যাক।

ক্রান্সিস ভাইকিংদের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বলল—ভাইসব, আমি কাপ্রর্ষ নই ।
তোমরা যদি লড়তে চাও, আমিও তোমাদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করব । কিন্তু তোমরা
একট্র ভাবতে যদি—ওরা আমাদের বন্দী করেও নিয়ে যায়, তব্র সময় আর সর্যোগ
ব্রে আমরা পালাতে পারব । কিন্তু একবার এই লড়াইয়ে নামলে আর পালাবার কোন
প্রশনই ওঠে না । কারণ এই লড়াইতে আমরা কেউ বাঁচবো না ।

সবাই ফ্রান্সিসের কথা মনোযোগ দিয়ে শ্নুনল। বিপদের গ্রুর্জ্বটাও ব্রুঝতে পারল। তব্য দ্বন্দর। কাপ্ররুষের মত হার স্বীকার করব।

ফুনিসস আবার বলতে লাগল—তোমরা হয়তো ভাবতে পারো লড়াই না করে হার স্বীকার করা কাপ্রুষের কাজ। আমি বলব—না। শ্ব্দ্ব কর্বাজর জোরে লড়াই হয় না, সঙ্গে ব্বাশ্বর জোরও চাই। আজকে আমরা লড়ব না, কিন্তু পরে লড়তে আমাদের হবেই, শত্রুর দ্বর্বলতার ম্হুতে। একেই বলে ব্বাশ্বর লড়াই।

সবাই চুপ করে রইল। শুধ্ব সেনাপতি গজরাতে লাগল—আমরা ভাইকিং, এভাবে হার স্বীকার করা আমাদের পক্ষে লম্জার কথা। কিন্তু কেউ তাকে সমর্থন করল না। সেনাপতির দলের লোকেরা গণ্ডগোল পাকাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু স্ববিধে করতে না পেরে তারা চুপ করে গেল।

সেই কালো পোশাক পরা সৈন্যদল কাছাকাছি এসে ঘোড়ার চলার গতি কমিয়ে দিল। সারবন্দী হয়ে ওরা ধারে-ধারে এগিয়ে আসতে লাগল। ওদের সেই সারি থেকে দ্ব'জনকৈ সকলের আগে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। ফ্রান্সিস চমকে উঠল—এ কি! স্বলতান আর রহমান। তা'হলে ভাহাজভূবি হয়ে ও যে ভাসতে-ভাসতে এসেছিল, এবার জাহাজটাও সেইখানে এসেই ঠেকেছে।

স্বলতান এবং ফ্রান্সিস দ্ব'জনেই দ্বজনকে দেখতে পেলেন। ফ্রান্সিসের সামনে ঘোড়া থামিয়ে স্বলতান করে হাসি হাসলেন—এই যে, প্রোনো বন্ধ্ব দেখছি।

ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না। স্বলতান বললেন—হ°্যা ভালো কথা, দ্বর্গের সেই জানালাটায় গরাদ লাগানো হয়েছে।

ফ্রান্সিস চুপ করে রইল। স্থলতান তরোয়াল খ্বলে সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে হ্বকুম দিলেন সব ক'টাকে বে'ধে নিয়ে চলো।

সৈনাদল থেকে কিছ্ সৈন্য ঘোড়া থেকে নেমে এল। সবাইকে সারি বে°ধে দাঁড় করাল। জাহাজে যারা রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত ছিল, তাদেরও এনে সেই সারিতে দাঁড় করানো হল। সকলের বাঁধা হাতের ফাঁক দিয়ে একটা লোহার শেকল টেনে নেওয়া হল? শেকলটার দ্বই মাথা দ্ব'জন অশ্বারোহী সৈন্যে হাতে রইল। পেছনে চাব্বক হাতে একজন অশ্বারোহী সৈন্য চলল। বন্দীরা বালির উপর দিয়ে হে°টে চলল। কেউ দল থেকে একট্ব পেছলেই চাব্বকের ঘা পড়তে লাগল।

পায়ের নীচে বালি তেতে উঠেছে। গরম হাওয়া ছ্টছে। এর মধ্য দিয়েই বন্দীরা চলল। কেউ-কেউ ভাবল, এই অপমানের চেয়ে লড়াই করা অনেক ভালো ছিল। কিন্তু এখন আর সেই স্যোগ নেই। এখন ওরা বন্দী। বন্দীদের নিয়ে স্ফুলতান যখন আমদাদ শহরে এসে পে ছৈলেন, তথন সূর্য প শ্চিমাদিকে হেলে পড়েছে।

আমদাদ শহরের রাশ্তার দ্ব'পাশে ভিড় জমে গেল। সবাই অবাক হয়ে ভাইকিং বন্দী-দের দেখতে লাগল। মর্ভ্নির ওপর দিয়ে এতটা পথ ওরা হেঁটে এসেছে। তৃষ্ণায় গালা শ্বিকয়ে গেছে। পা দ্বটো যেন পাথরের মত ভারী। শ্রীর টলছে। অথচ দাঁড়া-বার উপায় নেই, বসবার উপায় নেই। অমনি সপাং করে চাব্বকের ঘা এসে পড়ছে।

দলের মধ্যে শাধ্য ফান্সিসই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এখনও। ও একবারও পিছিয়ে পড়েনি। ওর মাথে ক্লান্তির ছাপ নেই। কারণ বাইরের কোন কিছ্ট্ই তাকে ছ্বুঁতে পারছে না। ওর মাথার শাধ্য চিন্তা আর চিন্তা—িক করে পালানো যাবে। কি করে জাহাজটা মেরামত করে আবার সেই দ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা শার্ব্ করা যাবে। এতগালো মান্বের জীবনের দায়িত্ব তার ওপর, সে নিশ্চিন্ত থাকে কি করে ?

স্বলতানের প্রাসাদে যথন ওরা পেণছল, তথন সন্ধ্যে হয়-হয়। প্রাসাদের সামনে চন্ধরে একপাশে ঘোড়াশালের কাছে বন্দীদের বসতে বলা হল। স্বলতান প্রাসাদের মধ্যে চলে গেলেন। রহমান করেকজন সৈন্যকে ডেকে পাঠাল। চন্ধরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তারা কি সব পরামর্শ করতে লাগল। ক্ষ্বধার-তৃষ্ণার ফ্রান্সিসের দলের সবাই কাতর হয়ে পড়ল। বিশেষ করে হ্যারি এমনিতে অস্কু ছিল, এখন প্রায় অজ্ঞানের মত হয়ে গেল।

যে সৈন্য ক'জন ওদের পাহারা দিচ্ছিল, ফ্রান্সিস তাদের একজনকে কাছে ডাকল।
সৈন্যটি কাছে এলে ফ্রান্সিস রহমানকে দেখিরে বলল—ওকে ডেকে দাও। পাহারাদার
ফ্রান্সিসের কথা যেন শ্বনতে পার্যান, এমনি ভঙ্গিতে খোলা তরোয়াল হাতে যেমন হে°টে
বেড়াচ্ছিল, তেমনি হে°টে বেড়াতে লাগল। ফ্রান্সিস চীংকার করে বলে উঠল—পেয়েছ কি
আমাদের? আমরা জন্তু-জানোয়ার? এতদরে পথ চাববুক খেতে-খেতে হে°টে এসেছি।
আমাদের খিদে পায় না, তেন্টা পায় না?

ফ্রান্সিসের কথা শৈষ হওয়া মাত্র তার দলের লোকেরা সব হই-হই করে উঠে দাঁড়াল। পাহারাদার সৈন্যটা বেশ ঘাবড়ে গেল। কি করবে ব্যুঝে উঠতে পারল না।

এখানকার চীৎকার হইচই রহমানের কানে গেল। সে তাড়াতাড়ি ছুটে এলো। সব শ্বনে সে তথনি একজন সৈন্যকে স্বলতানের কাছে পাঠাল। তারপর ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বললো—সবই ব্বতে পার্রাছ, কিন্তু স্বলতানের হ্বকুম না হলে কিছুই দেবার উপায় নেই।

- স্বলতান যদি তাই চান, তবে তাই হবে।

ফ্রান্সিসের দলের লোকেদের মধ্যে একটা চাণ্ডলা জাগল। শেকলে ঝনঝন শব্দ উঠল।
কিন্তু কিছুই করবার নেই। তাদের হাত বাঁধা। শেকলের দুটো মুখ দেয়ালে গাথা।
সেই সৈন্যটা ফিরে এল। স্বলতান বোধহয় অনুমতি দিয়েছে। রহমান জল আর খাবার
আনতে হুকুম দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই খাবার এল। পিপে ভতি জল এল।

খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই শ্ব্রে পড়ল। চোখ জড়িয়ে এল ঘ্বম। শ্বধ্ব কয়েকজন মিস্ফ্রীর হাতুড়ি পেটানোর শব্দে মাঝে-মাঝে ওদের ঘ্বম ভেঙে যাচ্ছিল। মিস্ফ্রীর মোটা-মোটা কাঠ প°্বতে কাঁটা তার দিয়ে ঘিরে দিলো জায়গাটা। এটাই হল ভাইকিংদের বন্দী- শালা। বন্দীশালা তৈরী হলে সকলের হাত খুলে দেওয়া হল। বাইরে খিলানওয়ালা দরজার পাশেও মিশ্বীরা কাজ কর্রছিল। ফ্রান্সিসের দলের লোকেরা কেউ জানতে পারেনি যে, ওখানে মিশ্বীরা একটা ফাঁসিকাঠ তৈরী কর্রছিলো।

রাত্রি গভীর হলো। চারিদিক নিশ্তথা। শুর্ধ্ব ফিত্রীদের হাতুড়ি ঠোকার শব্দ সেই নৈঃশব্দ ভেঙে দিচ্ছিল। ফ্রান্সিসের চোথে ঘুম নেই। দ্ব'হাতে মাথা রেখে সে ওপরের দিকে তাকিয়ে ছিল। ওর চিল্তার যেন শেষ নেই। হঠাৎ একজন পাহারাদার কাঁটাতারের দরজার কাছে মুখ এনে জিড্জেস করল—ফ্রান্সিস কে?

কেউ কোন উত্তর না দিতে লোকটা আবার বললো—ফ্রান্সিস কে ? প্রশ্নটা কয়েকজনের কানে যেতে তারা বললো—ফ্রান্সিসকে কেন ?

—স্বতান ডেকেছেন।



স্কৃতানের বেগম ভোমাকে ডেকেছেন।

এইসব কথাবার্তা কানে ষেতে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। সে যাবার জন্যে পা বাড়াল। কিন্তু যাদের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, তারা ফের চে°চিয়ে বলল—না ফ্রান্সিস যাবে না। সুলতানকে এখানে আসতে বল।

চিংকার আর কথাবার্তার অনেকেরই ঘ্রুম ভেঙে গেল। তারা সবাই একসঙ্গে রুখে দাঁজিয়ে বললো—না, ফ্রান্সিস একা যাবে না।

এবার কাঁটাতারের দরজার কাছে রহমানের মুখ দেখা গেল। সে হেসে বলল—আমি ফ্রান্সিসকে নিয়ে যাঞি। তোমাদের ভর নেই, ওর কোন ক্ষতি হবে না।

ফ্রান্সিস হাত তুলে সবাইকে শান্ত করল। পাহারাদার কাঁটাতারের দরজার তালা খ্রুলে দিল। ফ্রান্সিস বাইরে এসে রহমানের সামনে এনে বললো—চল্বন।

রহমান ওকে সঙ্গে নিয়ে চলল। প্রাসাদে

ঢোকার আগে রহমান একবার দাঁড়াল। ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে ম্দুস্বরে বলল— স্বলতান তোমায় ডাকেননি।

**−তবে** ?

—স্বলতানের বেগম তোমাকে ডেকেছেন।

ফ্রান্সিস আশ্চর্য হল । বেগমের উদ্দেশ্য কি ? কিন্তু ফ্রান্সিস বলল—আমার মত একজন বিদেশীকে—

—বেগমের সঙ্গে কথা হোক, তা'হলেই জানতে পারবে।

স্মৃতিজত ঘরের পর ঘর পেরিয়ে অন্দরমহলে এল ওরা । অন্দরমহলের জৌলবুসে চোখ

ধাঁধিয়ে যায়। মেঝের দেয়ালে জাফরী কাটা জানালায় কি স্কুদর কার্কাজ! একসময়ে সি'ড়ি বেয়ে ওরা একটা প্কুরের সামনে এসে দাঁড়াল। প্কুরের চারিদিক শ্বেত পাথরে বাঁধানো। ক'াচের মত শাণত জল টলটল করছে। প্কুরের ওপাশে বাগানে ফ্লের গশে বাতাস ভরে গেছে। বাগানের কাছে একটা দোলনা র্পোর শেকলে বাঁধা। দোলনায় কে যেন বসে আছে। রহমান ফিস ফিস করে বলল—বেগমসাহেবা দোলনায় বসে আছেন।

- —একা ?
- —হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে এই সাক্ষাংটা খ্বই গোপনীয়।

বেগম-সাহেবার কাছে গিয়ে রহমান আদাব করে সরে এল। ফ্রান্সিসও রহমানের দেখাদেখি আদাব করল। এখানে মশালের ক্ষীণ আলো এসে পেশছৈছে। তাতে পশ্চ বৈগমসাহেবার মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তব্ ফ্রান্সিস ব্রুল, বেগম-সাহেবা অপর্প
স্কুনরী। ভ্রুর্ দ্বু'টো যেন তুলিতে আঁকা। টানা লাল ঠেগটের পাশে একটা তিল।
মশালের আলোয় ঝিকিয়ে উঠেছে বেগমের পোশাকের সোনার কার্কাজ করা নকশাগ্রলো।

- তুমিই ফ্রান্সিস ?—স্করেলা গলায় বেগমসাহেবা প্রশ্ন করলেন।
- –हााँ क्वान्त्रित्र प्रमृद्यतः वलन ।
  - তুমি জানো সোনার ঘণ্টা কোথায় আছে ?
  - —না ।
  - কিন্তু স্বলতান বলেন, তুমি নাকি সব জানো।
  - —আমি যা জানি স্বলতানকে বলেছি।
  - —সেই মোহর দ্ব'টোর কথাও বলেছো ?
  - —কোন মোহর ?—ফ্রান্সিস আশ্চর্য হল।
  - —তোমার কাছে যে দ্ব'টো মোহর ছিল।
  - —তার একটা বিক্রি করে দিয়েছি, আর একটা চুরি হয়ে গেছে।
- —তুমি জানো, এ দ্ব'টো মোহরের একটাতে সেই সোনার ঘণ্টার দ্বীপে যাওয়ার, অন্টোতে ফিরে আসার নকশা খোদাই করা ছিল।
  - —না, আমি জানতাম না।
- তুমি মিথ্যে কথা বলছো। মোহর দ্বটো তোমার কাছেই আছে।
  ফ্রান্সিসের বেশ রাগ হলো। সে গম্ভীর স্বরে বলল—আমি মিথ্যে কথা বলছি না,
  বেগম-সাহেবা।
  - —তোমার মৃত্যু তুমি নিজেই ডেকে আনছো।
  - —তার মানে ?
  - —দেউড়ির খিলানে এতক্ষণে ফাঁসিকাঠ তৈরি হয়ে গেছে।

য়ানিসস চমকে উঠল—তা'হলে আমাকে—

—হঁয়া, তোমাকে কাল সকালে ফাঁসি দেওয়া হবে।

ফ্রান্সিস কোন কথা বলতে পারল না। একবার মনে হলো, বেগমের কাছে সে প্রাণ ভিক্ষা করে। পরক্ষণেই মনে হল, না আমরা ভাইকিং। আমাদের মৃত্যু-ভয় থাকতে নেই।

—আমার বন্ধ্রদের কি হবে ?

—তারা বন্দী থাকবে।

ফ্রান্সিসের মন শানত হল। যাক, আমার বন্ধ্রা তো বে°চে থাকবে। বেগম-সাহৈবা কি যেন ইঙ্গিত করলেন। রহমান এগিয়ে এসে আদাব করল। মৃদ্বুস্বরে ফ্রান্সিসকে বলল—চল।

এদিকে ফ্রান্সিসকে নিয়ে রহমান চলে আসার পর ফ্রান্সিসের বন্ধ্রা নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করতে লাগল। পরামর্শ মত সবাই যে যার জায়গায় গিয়ে শ্রমে পড়ল। একট্র পরেই হঠাৎ একজন উঠে পরিত্রাহি চীৎকার শ্রম্ করল। যেন সেই চীৎকার শ্রনেই উঠে পড়েছে, এমন ভঙ্গি করে বেশ কয়েকজন ওর দিকে ছ্রটে এল। লোকটা তথন পেটে হাত দিয়ে গোঙাতে লাগল, আর মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল। একজন পাহারাদার ওদের চিৎকার চাঁচার্মেচি শর্নে কাঁটাতারের দরজা দিয়ে মুখ বাড়ালো—কি হয়েছে?

- —দেখছো না, পেটের ব্যাথায় কাতরাচ্ছে।
- —ও কিছু হয়নি।
- —বেশ, ত্রমি নিজেই দেখে যাও।
- —र° ॄ । शारातामात्राणे घ्दत म°ाजात्मा ।

তথন সবাই মিলে ওকে চটাতে লাগল —ব্যাটা সবজাশতা, তালপাতার সেপাই।

পাহারাদারটা ভীষণ চটে গেল। হে°কে উঠল—এ্যাই !

কে মুখ ভেংচে ওর হ°াকের নকল মুখ করে বলে উঠল—এাই!

আর যার কোথার ! পাহাড়াদারটা তালা খুলে ভেতরে ছুটে এল। কিন্তু খাপ থেকে তরায়াল খোলবার আগেই পাঁচ-ছয়জন একসঙ্গে ওর ঘাড়ে ঝাাপিয়ে পড়ল। বেচারা ট্রাম্বদিটিও করতে পারল না। মাটিতে ফেলে কয়েকজন চেপে ধরল। বাদ-বাকিরা পাহারাদারের কোমর-বন্ধনীর কাপড়টা খুলে ফেলল তারপর মুখ বেঁধে কোণায় ফেলে রাখলো।

এবার খোলা দরজা দিয়ে একজন বেরিয়ে বাইয়ের অবস্থাটা দেখতে গেল। দেখলো, ওদের যে আর একজন পাহারা দিচ্ছিল সে দেউড়ির কাছে অন্য পাহারাদারের সঙ্গে আন্ডা দিচ্ছে। প্রাসাদের সন্মনুখে দন্ব'জন পাহারাদার নাধ্ন টহল দিচ্ছে। দেউড়ি দিয়ে পালানো যারেনা। ওখানে পাহারাদার সৈন্যদের সংখ্যা বেশি। একমাত্র পথ প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে প্রাসাদের ভেতরে চনুকে যদি অন্য কোন দিক দিয়ে পালানো যায়। শেষ প্র্যাপত তাই স্থির হল। পা টিপেন্টিপে সবাই বেরিয়ে এল। অসনুস্থ হ্যারিকেও ওরা ধরা-ধরি করে সঙ্গে নিয়ে চলল। আম্তে-আম্তে নিঃশব্দে ওরা প্রাচীর টপকাল। প্রাচীরের ও'পাশেই দেখা গেল, একটা ছোটু বাগান মত। ফোয়ারাও আছে, তাতে। তারপরেই একটা দরজা। দরজাটা ধারা দিতেই খালে গেল। কয়েকটা ঘর পেরোতেই দেখা গেল লম্বামত একটা ঘর। টানা টেবিসের মত দেয়ালে কাঠের তক্তা লাগানো। কতরকম খাবার ঢাকা দেওয়া রয়েছে। কোমান, কোপ্তা, শিক-কাবারের গশ্বে ঘরটা ম-ম করছে। এতক্ষণে বোঝা গেল, ওরা রসনুই ঘরে ঢাকে পড়েছে। পরস্পের মাখ চাওয়া-চাওয়ি করল ওরা। তারপরেই পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল খাবারের ওপর। দন্ধ হাত ভরে যে যতটা পারল নিয়ে খেতে আরম্ভ করল। কামড়ে-কামড়ে মাংস খেতে লাগল। এক সঙ্গে এত লোক, তার ওপর খাওয়ার আনন্দ।

অলপ-সলপ শব্দ হতে-হতে একেবারে হই-চই শ্রুর হয়ে গেল। ওরা বোধহয় ভ্রুলেই গেল, যে ওদের পালাতে হবে। খাবারের ঘরে দরজা দিয়ে তরোয়াল হাতে সৈনাদল দ্বুকতে লাগল। সৈন্যুরা ঘিরে ফেলে ওদের পিঠে তরোয়ালের খেণাচা দিয়ে হ্বুক্ম করল—চলো।

এতক্ষণে ওরা সন্বিত ফিরে পেল। কিন্তু এখন আর কিছু করবার নেই। আবার সেই ফিরে আসতে হল কণটোর তার ঘেরা বন্দীশালায়।

ফ্রান্সিস ফিরে এসে দেখলো, প্রাসাদের সামনে চত্বরে সৈন্যরা খোলা তরোয়াল হাতে ছ্রটোছ্রটি করছে। কিছ্র একটা হয়েছে নিশ্সাই। একজন সৈন্য রহমানকে এসে কি যেন বললো। রহমান ফ্রান্সিসকে বললে—কাল্ড শ্রুনেছ ?

— কি ?

—তোমার বন্ধুরা পালিয়েছে।

ফ্রান্সিস হাসলো। যাক, সমস্যার সমাধান ওরা নিজেরাই ব্রন্থি খাটিয়ে বের করেছে তাহলে। রহমান আড়চোখে ফ্রান্সিসকে হাসতে দেখে বলল—িক-ত্র ফিরে আসতে হবে । এখান থেকে পালানো অত সহজ নর।

ফ্রান্সিসকে ক'টো তারের বন্দীশালায় ঢ্রিকয়ে দেওয়া হল। ফ্রান্সিস দেখল, পাহারাদারের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। পালাবার সব পথই বন্ধ। যাক্ সান্ত্রনা, বন্ধ্রন তো পালাতে পেরেছে। হঠাৎ পাথরে ব'াধানো চত্ত্বরে অনেক মান্ত্র্বরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ফ্রান্সিস চমকে উঠল—তবে কি ওরা ধরা পড়ল ?

দরজার তালা খোলার শব্দ হল। দরজা খুলে গেল। দেখা গেল, ফ্রান্সিসের বন্ধরা ত্রুকছে। তথনও কারও হাতে পাঁঠার ঠাং, কোর্মার মাংসের ট্রুকরো, নিক-বেঁধা শিক-কাবাব। ফ্রান্সিস ছুটে গিয়ে অস্কুছ হ্যারিকে ধরল। তারপর ধরে এনে ওকে শ্রুইয়ে দিল। কেউ কোন কথা বলল না। পরদিন যে তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে, একথা ফ্রান্সিস কাউকে বলল না। শ্রুধ্ব বাইরের সৈন্যদের টহল দেওয়ার শব্দ শোনা গেল—টক্—টক্।

তথন সকাল হয়েছে। দেউড়ির কাছে যেখানে ফাঁসিকাঠ তৈরী হয়েছে, সারা আমদাদ শহরের মান্য সেখানে এসে ভেঙে পড়ল। দুর্গে তুরী বেজে উঠল। একট্র পরেই ফাঁসিকাঠের পাশে ফ্রান্সিসের বন্ধ্বদের এনে দাঁড় কড়ানো হল। ভাঁড়ের মধ্যে হ্বড়োহ্বড়ি পড়ে গেল। সবাই বন্দাদের দেখতে চায়। ফ্রান্সিসকে দাঁড় করানো হল ফাঁসিকাঠের মঞ্জের ওপর। একটা সাদা ঘোড়ায় চড়ে স্বলতান এলেন। পেছনে রহমান। রহমানের পেছনে ও কে ? এ কি ! এ যে সেনাপতিমশাই।

এদিকে হয়েছে কি, ফ্রান্সিসরা যথন ভোরের দিকে গভীর ঘুমে আচ্ছন, তথন সেনাপতি একজন পাহারাদারকে ডেকে বলেছিল—আমি রহমানের সঙ্গে দেখা করতে চাই। পাহারাদারটি প্রথমে রাজী হয়নি। সেনাপতি তথন বলেছিল—রহমানকে শুধ্ব বলবে ভাইকিং দেশের নোবাহিনীর-সেনাপতি দেখা করতে চায়। পাহারাদারটি কি ভেবে রাজি হল। একট্ব পরেই ফিরে এসে সেনাপতিকে নিয়ে গেল।

স্বাই তথন অযোর ঘ্রমে। শ্বধ্ অস্কুহ হ্যারি জেগেছিল। সে সবই দেখলো।

ব্রুঝল — সেনাপতি নিজের জীবন ব'চোবার জন্যে মরীয়া হয়ে উঠেছে। এতে যদি অন্যদের প্রাণও যায়, ও ফিরে তাকাবে না। হ্যারি একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলে চ্বুপ করে শ্বয়ে রইল ! কাউকে ডাকলও না। ভোর থেকেই সেনাপতিকেও ওরা দেখতে পার্যান। এবার মানে বোঝা গেল। সেনাপতি স্বলতানের দলে ভিড়ে গিয়েছে।

স্বলতান আসতেই দর্শকদের মধ্যে উল্লাসের বন্যা বইল। চীংকার করে সবাই স্বলতানের জয়ধর্নি করল। স্বলতান ঘোড়া থেকে নেমে ফ°াসির মঞ্চের দিকে এগিয়ে এলেন। ফ্রান্সিসকে লক্ষ্য করে বললেন, ফ্রান্সিস, গলার দড়ির ফ°াস পরাবার আগে এখনও সময় আছে; বলো —সেই মোহর দ্ব'টো কোথায় ?

—আমি জানিনা।

জাহাজ নিয়ে এসেছ, সোনার ঘণ্টা নিয়ে যাবে বলে । এবার জ<sup>°</sup>াহান্নামে যাও, সেখানে সোনার ঘন্টার বাজনা শ্ননতে পাবে।

ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না।

স্বলতান চীংকার করে বলতে লাগলেন —আমাদের দরিয়ায় এসে আমাদেরই চোথের সামনে দিয়ে সোনার ঘন্টা নিয়ে যাবে, তোমাদের দ্বঃসাহস তো কম নয় ? স্বল্<mark>তান এবার</mark> ফ্রাণ্সিসের বন্ধ্বদের দিকে <mark>তাকালো। বললো, আমি জাহাজ নিয়ে যাব, তোমাদের জাহাজও</mark> মেরামত করিয়ে দেব। তোমরা ষাদি জাহাজ চালানেরে ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করো, তবে তোমাদের আমি মর্ক্তি দেব।

সবাই চ্প করে রইল। হঠাৎ হ্যারি চে°চিয়ে জিজ্জেদ করলো—আমরা যেতে রাজি, কিন্ত্, আমাদের ক্যাপ্টেন হবে কে ?

স্বলতান হাসলেন এবং বললেন—তোমাদেরই দেশের নৌবাহিনীর সেনাপতি।

—ওকে আমরা নেতা বলে মানি না, আমরা ফ্রান্সিসকে চাই।

—হ°্যা-হ°্যা, আমরা ফ্রান্সিসকে চাই —সবাই চীৎকার করে উঠল।

স্বাতান ম্বাকিলে পড়লেন। এই ভাইকিংদের মত দক্ষ জাহাজ-চালকদের ছাড়া তার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব। কিত্র নিজের এই সমস্যার আভাসও তিনি প্রকাশ পেতে দিলেন না। চীংকার করে বলে উঠলেন—তোমরা যদি নি যাও, তা'হলে তোমাদের সকলের ফ্রান্সিসের দশা হবে। তাকিয়ে দেখ, ওকে কি ভাবে ফ'াসি দেওয়া হচ্ছে।

স্বলতান রহমানকে কি যেন বললেন। রহমানের ইঞ্চিতে কালো কাপড়ের আলখাললা পরা, কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা একজন লোক ফ'াসির মঞ্চে উঠে এল। সে এসে ঘাড়ধাকা দিতে-দিতে ফ্রান্সিসকে দড়ির ফ**া**সের কাছে নিয়ে <mark>এল। কালো কাপড়ের ফ্রটো দিয়ে</mark> লোকটার চোখ দ'্বটো যেন জবলজবল করছে।

ফ্রান্সিস সম্মুখের সেই দর্শকদের ভিড়ের দিকে তাকাল। বন্ধ্বদের দিকে তাকাল। দেখলো, হ্যারি চোখের জল মূছছে। আরও কেউ-কেউ অন্যদিকে তাকিয়ে আছে, পাছে চোখের জল দেখে ফ্রান্সিস দ্বেল হয়ে পড়ে। ফ্রান্সিস আকাশের দিকে তাকাল। ঝকঝকে নীল আকাশ। সাদা-সাদা হালকা মেঘ উড়ে যাচ্ছে। পাখি উড়ছে। কি স্নেদর প্থিবী ! ফ্রান্সিসের চোখের দাঁচট ঝাপসা হয়ে এল। মা'র কথা, বাবার কথা মনে পড়ল। ছোট ভাইটাও কি ওর মতই আধপাগলা হবে ? বাড়ির গেটের সেই লতা

গাছটা একদিন সমতে দেওয়ালটায় ছড়িয়ে পড়বে। অজস্ত্র নীল ফ্ল ফ্রিটিয়ে জায়গাটাকে স্কুন্দর করে ত্রলবে। সম্বদ্রের উত্তাল ঢেউ, তারা-ভরা আকাশ, ঢেউয়ের মাথায় স্বর্ধ ওঠা — এসব আর কোনদিন দেখবে না সে।

কিশ্রু ফ্রান্সিসের চিশ্তায় বংখা পড়ল। কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা লোকটা ফংসের দাঁড় টেনে-টেনে পরীক্ষা করতে-করতে বিড়বিড় করে বলছে—'ফ'াসটা আলগা, হাতের বংখনটা সময়মত কেটে নিও। পাটাতনের নীচে গতটা বংনজিয়ে রেখেছি, নেমেই মাটি পাবে।

ফ্রান্সিসের সমস্ত শরীর আনন্দে কে'পে উঠল—ফজল !

ফজল ধমকের স্বরে বলল —তোমার মুখে যেমন খ্শীর ভাব ফ্রটে উঠেছে, যেন ফ্রাস হবে না, বিয়ে হবে তোমার। হ্বঃ!

ফ্রালিসস সাবধান হলো। ফজন বলতে লাগল — নীচে পড়েই দড়িটা ধরে দ্ব'চারবার জোরে হ°্যাচকা টান দেবে । তারপর চ্বপচাপ বসে থাকবে । রাত হলে পেছনের পাটাতনটা च्युत्न व्यवताव । भागत्नरं वक्रे प्चाणा भाव ।'

ফজল থামলো। তারপর দ্ব'হাত তুলে স্বলতানের দিকে ইঙ্গিত করল — সব ঠিক আছে। এবার স্লতানের হ্ক্ম। সব গোলমাল থেমে গেল।

ফ্রান্সিস হঠাৎ হাত ত্বলে এগিয়ে এল। স্বলতান জিস্তেস করল —িক ব্যাপার।

—মরবার আগে আমার বন্ধ্র সঙ্গে একট্র কথা বলতে চাই।

一(本(对?

—হ্যারি।

স্বলতানের হ্বক্মে হ্যারিকে ধরে ধরে মঞে নিয়ে আসা হবল। হ্যারি আর নিজেকে সংযত করতে পারল না। ওর ছেলেবেলার বন্ধ্র ফ্রান্সিস। কত হাসি-কাননা মান-<mark>অভিমানের জীবন কাটিয়েছে ও</mark>রা। হ্যারি ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরে ক'াদতে লাগল। ফ্রন্সিস নীচ্তবরে বলতে লাগল—হ্যারি, ভয় নেই, আমি মরবো না। যা বলছি, শোন। তোমরা কেউ স্লতানের বিরোধিতা বা সেনাপতির হ্ক্মের অবাধ্য হয়ো না। আমি আমাদের ভাঙা জাহাজটায় থাকবো। পরে দেখা হবে ।

হ্যারি কথাগনলো বিশ্বাস করতে পারল না। চোখ মন্ছে অবাক হয়ে ফ্রান্সিসের দিকে তাক।তে-তাকাতে মন্ত থেকে নেমে এল।

ফজল ফ্রান্সি:সর মাথায় কালো কাপড়ের ঢাকনা পরিয়ে দিল। কাপড়টা পরাবার সময় সকলের অলক্ষ্যে ফ্রান্সিসের হাতের ব<sup>°</sup>াধনটা আল্গা করে দিল। তারপর গলায় দড়ির ফ'সেটা পরিয়ে স্বলতানের দিকে তাকাল। আবার চারদিক নিশ্তন্ধ হয়ে গেল। কি হয় দেখবার জন্যে সবাই উদ্গুণীব হ'য়ে আছে। স্বলতান হাত ত্বলে ইঙ্গিত করল। ফজল ফ্রান্সিসের পায়ের নীচের পাটাতনটা এক টানে সরিয়ে দিল। ফ্রান্সিস ঝ্প করে নিচে পড়ে গেল। সকলেই দেখলো দড়িটায় কয়েকটা হ°্যাচকা টান পড়ল। দ্বলতে-দ্বলতে দ্যতিটা থেমে গেল।

ফ্রান্সিসের ফ'র্গি হওয়ার সঙ্গে-মঙ্গে বধ্যভ্মিতে উপস্থিত আমদাদবাসীরা উল্লাসে চীংকার করে উঠল। ওদের ফাঁসি দেখা হয়ে গেল। স্বাতান, রহমান আর ভাইকিং সেনাপতিকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন। দর্শকরাও সব আতেত-আতে চলে গেল। ভাইকিং

বন্দীদের নিয়ে সৈনারা চলে গেল। কিছ্মক্ষণের মধ্যেই বধ্যভ্মি নির্জন হয়ে গেল।

দ্বপুর গেল। সন্ধ্যে পার হল। রাত্রি বাড়তে লাগল। চারিদিক নিম্তব্ধ হয়ে গেল। কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না । ফ্রান্সিস আম্তে-আম্তে পেছনের পাটাতনটা ধরে <mark>নাড়া</mark> দিল। সত্যিই আলগা। সামনেই প্রাচীরের ধার ঘেঁষে একটা ঘোড়া দ'াড়িয়ে আছে, লেজ ঝাপটাচ্ছে। ঘোড়াটার পিঠে জিন বাঁধা। ফ্রান্সিস এক লাফে ঘোড়ায় চড়ে বসল। <mark>তারপর</mark> কোনদিকে না তাকিয়ে দ্রত বেগে একটা গলিপথে ত্বকে পড়ল। আন্দাজে দিক ঠিক করে দুর্গের দিকে চলল। সমুদ্র ঐ দিকেই। একসময় হ্র-হ্র হাওয়া এসে গায়ে লাগল। সেই সঙ্গে



একটা জাহাজ আসছে এই দিকে।

সম্দ্রের মৃদ্ধ গর্জন। ঐ তো সম্দ্র। ও'পাশে দুর্গের মত সম্ভুদ্রের ধার দিয়ে বিদ্যুৎবেগে ঘোড়া ছোটাল, অলপ অলপ চণদের আলোয় জল ঝিকমিক হু-হু হাওয়ায় জ्बीतरस याराष्ट्र । সারাদিনের বন্দী-দশা, উপবাস, একফে"টা জলও খেতে পার্য়ান। তব্ব ম্বান্তর আনন্দ, বে°চে থাকার আনন্দ। ফ্রান্সিস, প্রাণপণে ঘোড়া ছোটাল। একট্র পরেই দ্রে থেকে দেখা গেল, একটা প্রকাণ্ড কালো জনত্বর মত ভাঙা জাহাজটা কাত হ'য়ে পড়ে আছে জলের ধারে।

কেবিন ঘরে ঢ্বকে নিজের বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল ফ্রান্সিস। সারাদিন যে উত্তেজনা গেছে, শরীর আর চলছে না। কিন্ত্ - থিদেও পেয়েছে ভীষণ। এতক্ষণে -ও সেটা ব্রঝতে পারল। রস্ত্রই ঘরটা

একবার দেখলে হয়। ফ্রান্সিস উঠে পড়ল। রস্কুইঘর খ<sup>°</sup>্বজে পেতে দেখলো একজনের পক্ষে যথেন্ট খাদ্য মজত্বত রয়েছে। যাক্ কয়েকদিনের জন্য নিশিশত। উনত্ন ধরিয়ে ময়দা-আটা-চিনিগ্রলো এক অশ্ভ্রত খাবার তৈরী করলো ফ্রান্সিস। খিদের জনালায় তাই খেলো গোগ্রাসে। তারপর একেবারে হাত-পা, ছণ্ড্য়ে ঘুম।

সকাল হয়েছে। রোদদ্রের তেজ তথনও বাড়েনি। ফ্রান্সিস ডেক-এ পায়চারি করছে আর ভাবছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাহাজটা মেরামত করতে হবে। আবার সম্বুদ্রে ভেসে পড়তে হবে। সোনার ঘণ্টা আনতেই হবে। কিল্ত্ব শকি ক'রে হবে ?

ফ্রান্সিস ভেবে-ভেবে কোন ক্রুলফিনারা পেল না।

পায়চারি করতে-করতে হঠাৎ ফ্রান্সিস থমকে দণাড়াল। একটা জাহাজ আসছে এই

দিকে। খ্ব স্কুনর ঝকঝকে একটা জাহাজ। বাতাসের তোড়ে ফ্বলে ওঠা সাদা পালগ্রলো দেখে মনে হচ্ছে; যেন উড়াত রাজহাস। মাস্তলে একটা পতাকা উড়ছে পত্ পত্ করে। ফ্রান্সিস ভাল করে লক্ষ্য করল – হাা, স্বাতানের জাহাজ। পতাকায় বাদশাহী চিহা ছ্টাত ঘোড়া আর স্থা অাকা।

ফানিসস আর ভেকে দ'াড়িয়ে থাকা নিরাপদ মনে করল না। কেবিন ঘরে গিয়ে বিছানায় শ্বারে পড়ল। রাজ্যের চিন্তা মাথায় ভিড় করে এল। স্বুলতানের জাহাজ এদিকে আসছে কেন? তবে কি হাারি বিশ্বাসঘাতকতা করলো? অত্যাচারের মুথে সব বলে দিল? ফানিসেসের হাদশ জানিয়ে দিলো? কিন্তু ওকে ধরিয়ে দিয়ে হাারির কি লাভ? লাভ আছে বৈকি? তা'হলে স্বুলতান ওদের মুন্তি দেবে। সবাই দেশে ফিরে যেতে পারবে।

স্বলতানের জাহাজটা বালিয়াড়িতে এসে ভিড়লো। ফ্রান্সিসের সব বন্ধ্রা হই-ইই করতে-করতে জাহাজ থেকে নেমে এল। ফ্রান্সিস অনেকটা আশ্বস্ত হল। ওরা যখন এত আনন্দ হই-হললা করছে, তখন নিশ্চয়ই অন্য কারণে জাহাজটা এখানে আনা হয়েছে। এত আনন্দ হই-হললা করছে, তখন নিশ্চয়ই অন্য কারণে জাহাজটা এখানে আনা হয়েছে। গা ঢাকা দিয়ে ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে ভেক-এ উঠে এল। মাস্তলের আড়ালে ল্বাক্সের সব দেখতে লাগল। ফ্রান্সিসের বন্ধ্রা নেমে আসতেই সৈনাের দল নেমে এসে ওদের বিরে দাঙাল তারপর সবাই দল বেংধে এই জাহাজটার দিকে আসতে লাগল। আরাে কিছ্ লােক তখন স্বলতানের জাহাজ থেকে করাত হাত্রড়ী, পেরেক বড়-বড় কাঠের পাটাতন নামাতে লাগল। তাহ'লে ওদের ভাঙা জাহাজটা মেরামত হবে। ঐ লােকগ্রলাে কাঠের ফিফ্রী। ফ্রান্সিস স্বস্থিতর নিঃশ্বাস ফেললাে।

মালপর নামানো হল। ফ্রান্সিসদের জাহাজটার মেরামতির কাজ শ্রুর হল।
ভাইকিংরাও হাত লাগাল। কিছ্কুক্ষণের মধ্যেই নির্জন সম্দ্রতীর বহুলোকের হাকডাকে
ভরে উঠল। ফ্রান্সিস আড়াল থেকে লক্ষ্য করল, হ্যারি কাজ করার ফাক্ আড়চোথে এই
জাহাজটার দিকে তাকাচ্ছে। বোধহর ফ্রান্সিসের সঙ্গে দেখা করবার সনুযোগ খাজছে।

দ্বপর নাগাদ স্বলতানের জাহাজ থেকে কার হ'াক শোনা গেল—'খানা তৈরি। সবাই চলে। এসো'। সবাই কাজ রেখে দল বে'ধে জাহাজে খেতে চললো। শ্বেধ্ব হ্যারি থেকে গেল। কেউ— কেউ হ্যারিকে ডাকলো। হ্যারি বলল—হাতের কাজটা শেষ করেই যাচছি। তোমরা এগোও।

জাহাজে ভাঙা হালের জায়গাটায় হার্ত্তির কাজ করছিল। সে জাহাজের আড়ালে পড়ে গেল। স্বলতানের সৈনারাও থেয়াল করল না। সবাই জাহাজে উঠে গেল। হার্ত্তির কিছ্মুক্ষণ অপেক্ষা করলো। যখন দেখলো; কেউ ওকে লক্ষ্য করছে না; তখন দড়ি বেয়ে কিছ্মুক্ষণ অপেক্ষা করলো। যখন দেখলো; কেউ ওকে লক্ষ্য করছে না; তখন দড়ি বেয়ে ভাঙা জাহাজটায় উঠে এল। স্বলতানের জাহাজ থেকে যাতে পাহারাদার সৈনারা দেখতে ভাঙা জাহাজটায় উঠে এল। স্বলতানের জাহাজ থেকে যাতে পাহারাদার সৈনারা দেখতে লা পায়, তার জনো ডেকের ওপর হামাগর্ড়ি দিয়ে দিয়ে সে কেবিনাবরে নামবার সিণ্ডির কাছে পেণ্টছলো। তারপর সিণ্ডি দিয়ে নামতে-নামতে চাপাম্বরে ডাকলো—ফ্রান্সিস !

ফ্রান্সিস মাস্তলের আড়াল থেকে সবই দেখছিল। এবার ছুটে এসে হ্যারিকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরলো। হ্যারি প্রথমে একট্ট চমকেই উঠেছিল; পরক্ষণে গভীর আবেগে ফ্রান্সিসকে আলিঙ্গন করলো। দ্ব'জনেরই চোথ জলে ভরে উঠল। আঃ! ফ্রান্সিস তাহ'লে সতি্যই বে'চে আছে! সময় অলপ। বেশি কথা হ'ল না। ফ্রান্সিস বললো— তোমরা কেউ স্বলতান বা সেনাপতির হ্কুমের বিরোধিতা করো না।

- —সে সব আমরা ভেবে রেখেছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জাহাজ নিরাপদে নিয়ে যেতে পারবো তো ?
  - —হ°্যা, আমি দিনরাত শ্বধ্ব ঐ ভাবনা নিয়েই আছি।
- —তোমার কি মনে হয় ? পারবে ?
  - --- নিশ্চয়ই পারবো, পারতেই হবে।

হঠাৎ বাইরের বালিয়াড়িতে বহাকণ্ঠের কলরব শোনা গেলো । হ্যারি দ্রত উঠে দাড়াল । বললো—এখন চলি। নিশ্চরই ওরা আমাকে খ্র্লতে বেরিয়েছে।

—আবার দেখা হবে। ফ্রান্সিস হৈসে হাত বাড়াল। হ্যারি আবেগে ওকে চেপে ধরল। এক মুহুর্ত। তারপরেই দ্রুত পায়ে ডেকের রেলিঙে দাঁড়িয়ে তীরে বন্ধ্বদের জটলার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল। সবাই হই-হই করে উঠল। যাক, হ্যারির কোন বিপদ হয়নি। হ্যারি দড়ি বেয়ে নেমে এল। তারপর বংধ্রা ওর জন্যে যে খাবার নিয়ে এসছিল, বালির ওপর বসে তাই খেতে লাগলো।

দিন পাঁচেক ধরে এইভাবে জাহাজ মেরামতির কাজ চললো, সংলতানের জাহাজে করে ভাই কংরা আসে। সঙ্গে সৈন্য আর মিস্তারা। সারাদিন মেরামতির কাজ চলে। সন্ধ্যে নাগাদ আবার ওদের নিয়ে জাহাজটা আমদাদ বন্দরে ফিরে যায়।

জাহাজ মেরামত হয়ে গেল। নতুন পাল খাটানো হলো। জাহাজ রঙ করা হলো। দেখতে হলো যেন, ঝকঝকে নতুন জাহাজ একটা।

সেদিন হ্যারি ল্বাকিয়ে ফ্রান্সিসের সঙ্গে দেখা করল। বললো—কালকে জাহাজ ছাড়বে। —কখন ? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

- সকালবেলা।
- —স্লেতান যাচ্ছে নিশ্সেই।
- —সে আর বলতে। স্বলতানের নাকি ভালো করে ঘ্রমই হচ্ছে না।
- —খুবই স্বাভাবিক—নিরেট সোনা দিয়ে তৈরি ঘণ্টা তো।
- —মর্ক গে। তুমি কিল্ তু ডেকে উঠবে না।
- —হ্র । ফ্রান্সিস অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভাবতে লাগল। তারপর জিজ্জেস করল —- আচ্ছা, স**্লতান সঙ্গে** কত সৈন্য নিয়ে যাচ্ছে।
  - ঠিক বলতে পারবো না। তবে রহমান বলেছিল, বাছাই করা সৈন্য নেওয়া হবে। —হ্র । ফ্রান্সিস নিজের চিন্তায় ভূবে গেল।

  - —লডবে নাকি ?
  - —সে সব সময় আর স্ব্যোগ ব্রুঝে।

হারি আর বসলো না। ওকে না দেখতে পেলে সৈন্যদের মনে সন্দেহ জাগতে পারে। হ্যারি চলে গেল।

সেদিন অনেক রাত পর্যান্ত জেগে রইল ফ্রান্সিস। কত চিন্তা মাথায়। ঘুম আসতে চার না। এক সমর ফ্রান্সিস উঠে পড়ল। দড়ি বেয়ে বালির ওপর নেমে এল। আকাশে চাঁদ, চার্রাদক ভেসে যাচ্ছে জ্যোৎদনায়। নতন রঞ্জ করা জাতাক্রীর বিজ্ঞান

ফ্রান্সিস। সকালকেই তো সমন্ত যাত্রার শ্রুর্। হয়তো এই যাত্রাই তার শেষ যাত্রা। হয়তো সবাই ফিরে যাবে দেশে, তার আর কোন দিন ফেরা হবে না। দেশ থেকে দ্রে বহুদ্রে এক অজানা সম্দ্রকক্ষ তার মৃতদেহ ঢেউয়ের ধারুার ভেসে যাবে। হয়তো তার মৃত্যু নিয়ে দেশের লোকেরা কয়েেক দিন জলপনা-কল্পনা করবে। তারপর আস্তে-আস্তে সবাই তাকে একদিন ভূলে যাবে।

ফ্রান্সিস শ্না দ্রিউতে তাকিয়ে রইলো জাহাজটার দিকে। চাঁদের আলো যেন ঠিকরে পড়ছে জাহাজটার গা থেকে। চার্রাদকে সেই অসীম শ্নাতার মাঝখানে জাহাজটাকে মনে হতে লাগল, যেন কোন স্বপ্নপ্রী থেকে ভেসে এসেছে। বালিয়াড়িতে কিছ্ফেণ পায়চারী করে বিছানায় এসে শ্বয়ে পড়ল ফ্রান্সিস।

তথন সবে সকাল হয়ে সূর্য উঠেছে। ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। ওপরের ভেক-এ অনেক লোকের চলাফেরার শব্দ। দাঁড়-দড়া বাঁধছে। পাল খাটাচ্ছে। ওদের কর্মচাণ্ডল্যে ঘুমত জাহাজটা জেগে উঠল।

ফ্রান্সিস উঠে বসলো। তাড়াতাড়ি বিছানাপত্র গর্নিটেরে নিয়ে যে ঘরটার হ্যারিকে আটকে রাখা হরেছিল, সেই ঘরটায় চলে এলো। এখন থেকে এই ঘরটাই হবে তার আস্তানা। স্কৃতানের সৈন্যদের চোখের আড়ালে থাকতে হবে। ওরা যাতে ঘ্ণাক্ষরেও না জানতে পারে, ফ্রান্সিস বে°চে আছে, আর এই জাহাজেই আছে।

রহমানের কথাই ঠিক। স্বলতান ভাইকিংদের চেয়ে বেশিসংখ্যক বাছাই করা সৈন্য সঙ্গে নিয়েছেন। কিছ্ম রেখেছেন তাঁর নিজের জাহাজে আর বাকি সব ফ্রান্সিসদের জাহাজে। ভাইকিংদের পাহারা দিতে হবে তো! যদি জলে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে যায়।

পাল খাটিয়ে দাঁড়-দড়া বে ধে দ্'টো জাহাজই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হল। দ্'টো জাহাজেই স্লতানের বাদশাহী চিহু ছ্টেত ঘোড়া আর স্বর্থ আঁকা পতাকা ভোরের হাওয়ায় পত্ পত্ করে উড়ছে।

তথন সূর্য দিগদেতর একট্র ওপরে উঠেছে। আলোর তেজ তখনও প্রখর হয়নি। স্বলতান নিজের জাহাজের ডেক-এ এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে রহমান আর ভাইকিংদের সেই সেনাপতি। স্বলতানের সামনে দাঁড়িয়ে বেচপ আলখাল্লা পরা লখ্যা দাড়িওলা একটা লোক স্কুর করে কি যেন দ্রুত ভাঙ্গতে বলতে লাগলো। বোধহয় ঈশ্বরের কাছে দয়া প্রার্থনা করা হচ্ছে। স্বুলতান মাথা নীচু করে শ্বনতে লাগলেন। লোকটা বলা শেষ করে এক পাশে সরে দাঁড়াল। এবার স্কুলতান মাথা তুললেন। খাপ থেকে তরবারি খুলে নিলেন। তারপর তরবারিটা সম্দের দিকে তুলে যাত্রার ইঙ্গিত করলেন। সকালের আলোয় সোনা-বাঁধানো হাতলওলা তরবারিটা ঝকঝক করতে লাগল। একটা ঝাঁকুনি থেয়ে ফ্রান্সিসদের জাহাজ চলতে শ্রুর করল। দাঁড়িরা দাঁড় বাইতে লাগল। জাহাজটা মাঝসমুদ্রের দিকে চললো। স্বলতানের জাহাজটা চললো পেছনে-পেছনে। সম্দের ব্বক কিছ্টা এগো-তেই হাওয়া লাগল পালে। পালগুলো দুলে উঠল। পরিষ্কার আকাশের নীচে শান্ত সম্দের ব্বকে দ্ব'টো জাহাজ, একটা সামনে আর একটা পেছনে।

দিন যায়, রাত যায়। একা বন্ধ ঘরে ফ্রান্সিসের দিন কাটে, রাত কাটে। হ্যারি

সারাদিনে একবার করে আসে। সব খবরাখবর দেয়। ভাইকিংদের মধ্যে বিশ্বস্ত কয়েকজন মাত্র জানে, ফ্রান্সিস এই ঘরে আছে। তারা কিন্তু ফ্রান্সিসের কাছে আসে না। ফ্রান্সিসের ঘরের বাইরে পালা করে দিনরাত পাহারা দেয়। ওর খাবার-টাবার দিয়ে যায়। সবাই খ্রব সাবধান—স্বলতানের লোক যাতে ফ্রান্সিসের কোনো,কথা না জানতে পারে।

একদিন এক কাণ্ড হলো। সেদিন গভীর রাত। ফ্রান্সিসের ঘরের সামনে পাহারাদার ভাইকিংটা ঘুমে ঢুলছে। হঠাৎ একটা খুট্ করে শব্দ হতেই সে চম্কে উঠে দেখল, একটা ছারা পি'পের আড়ালে সাং করে সরে গেল। ও তাড়াতাড়ি পাটাতনের আড়ালে লুকনো তরবারি বের করল। কিন্তু আর কোন সাড়াশব্দ নেই। হঠাৎ একটা



ফ্রান্সিসা চাপাশ্বরে বলল — ঘ্ররে দ<sup>\*</sup>াড়াও।

গড়গড় শব্দ হতেই ও চমকে ফিরে তাকাল। দেখলো, অন্ধকার থেকে দ্ব'তিনটে পিপে ওর দিকে গড়াতে-গড়াতে ছুটে আসছে। প্রথম পিপেটার ধাকায় সে কাঠের মেঝেটায় উপুড় হয়ে পড়ে গেল। তরোয়ালটাও হাত থেকে ছিটকে গেল। অন্ধকার থেকে ছায়াম্বিতটা ছুটে এসে পাহারাদারটার পিঠের ওপর চড়ে বসল। তারপর নিজের কোমর-বন্ধনীর কাপড় দিয়ে পাহারাদারের মুখটা বে'ধে ফেলল।

বাইরের পিপের গড়গড় শবেদ,
পাহারাদারের উপাড় হয়ে পড়ার শবেদ
ফান্সিসের ঘাম ভেঙে গেল। ও
নিঃশবেদ বিছানার তলায় লাকানো
তরোয়ালটা বের করে পা টিপে-টিপে
দরজার দিকে এগোল। কোনরকম শব্দ
না করে দরজাটা খালে বাইরে এসে
দেখল, একটা ছায়ামা্তি পাহারাদারের
পিঠের ওপর চড়ে বসে আছে।

ফ্রান্সিস তরোয়ালটা ছায়াম্তির পিঠে ঠেকিয়ে বললো—উঠে পড়ো বাছাধন।

পাহারাদারের মুখ আর বাঁধা হল না। ছায়াম্বর্তি আন্তে-আন্তে উঠে দাঁড়াল। পাহারাদারটা গোঙাতে লাগলো। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বললো—ঘুরে দাঁড়াও।

ছারাম্তি ঘ্ররে দাঁড়ালো। ফ্রান্সিসের চোথে তথন অন্ধকারটা সরে এসেছে। সে চোথ ক্র'চকে ভালো করে দেখল। আরে ? এ কি ? এ যে ফজল। ফ্রান্সিস তরোরাল ফেলে ফজলকে দ্র'হাতে জাঁড়য়ে ধরলো। পাহারাদারটা তথনও গোঙাচ্ছে। ফজল তাড়াতাড়ি তার মূখ থেকে কাপড়টা খ্রলে দিল। পাহারাদারটা ওদের দ্র'জনকে দেথেই হেসে উঠলো। ফ্রান্সিস পাহারাদারকে বলল—যাও ভাই ঘ্রমিয়ে নাও গে!

ফ্রান্সিস আর ফজল কাঁধ ধরাধার করে ঘরে এসে বিছানায় বসল। ফ্রান্সিস বলল —

ফ্রন ভাই, তোমার ঋণ আমি জীবনেও শোধ করতে পারবো না।

- <del>—িক যে বলো —</del>তোমার কাছেও কি আমার ঋণ কিছ<sup>ু</sup> কম।
- —অবাক্ কাণ্ড—তুমি এখানে এলে কি করে ?
- তামাকে চাব্ক মারা, ফাঁসি দেওয়া, এসবে দেখে রহমান আমাকে বেশ বিশ্বাসী লোক বলে ধরে নিয়েছিল। তারপর কিছু ঘুষও দিয়েছি। কাজেই স্বলতানের সৈন্যদলে জায়গা পেতে খ্ব অস্ববিধে হলো না।
  - আমি এই জাহাজেই যাকি, তুমি ব্ঝলে কি করে ?

ফ*রল* হাসলো। বললো—সোনার ঘণ্টা আনতে জাহাজ যাচ্ছে, আর তুমি বে°চে খাকতে সেই জাহাজে যাবে না, এ কি হয়। ভাল কথা তোমাকে যে দ্;'টো মোহর দিয়ে-ছিলাম, সেগুলো আছে ?

- —ফুণিসস দীঘশ্বাস ফেলে মোহর বিভিন্ন কথা, মকব্লের মোহর চুরির কথাও বলল।
- —মকব্ৰল ? ফজল বেশ চমকে উঠল।
- —হ°্যা, লোকটা নিজের নাম বলেছিল মকব্ল।
- —কেমন দেখতে বলো তো ?
- —মোটাসোটা। গোলগাল বেশ হাসিখ্নী।
- र्३ । ফজল দীর্ঘ⁴বাস ফেলল ।
- তুমি মকব্বলকে চেন ? ফ্রান্সিস জিজ্ঞাসা করলো।
- —ফজল \*লান হেসে কপালের কাটা দাগটা আঙ্গ্রল দিয়ে দেখালো—মকব্বলের তরোয়ালের কোপের দাগ।

ফজল বলতে লাগল—হ°্যা—ভাই, মকব্ল আমার খ্রুতুতো দাদা। বাবা আর খ্রুজ় মারা গেল। তারপর বিষয়সম্পত্তি নিয়ে লাগল গণ্ডগোল। বিষয়সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারার সময় পাওয়া গেল একটা প্রানো বাক্স, তাতে সেই মোহর দ্ব'টো। বংশ পরস্পরা ঐ বাক্সটা প্রাপ্য ছিল মকব্বলেরই, কিন্তু সে ভীষণ লোভী। একটা ছোট মর্দ্যান আমার ভাগে পড়েছিল। ঐ মর্দ্বদানটার ওপর ওর লোভ ছিল বরাবর। সে বলল—'তুই বরং এই মোহরের বাক্স বদলে আমাকে ঐ মর্ন্যানটা দে।' আমি রাজী হল্ম, কি হবে ঐ মর্দ্যানটা নিয়ে। আমি তো আর ব্যবসা করবো না। তার চেয়ে বরং আমাদের বংশের একটা স্মৃতি মোহরের বাক্সটাই আমি রাখি, মকব্বলের হাতে পড়লে বিক্তি করে দেবে। আমি রাজী হলাম। মোহরের বাক্সটা আমার কাছেই রইল।

## — তারপর ?

 মকব্ল নতুন পাওয়া সম্পত্তি বিক্রি করে ব্যবসার ধান্ধায় আমদাদ গেল, হায়াৎ গেল, আরো কত জারগার ঘ্রুরে বেড়ালো। আফ্রিকাও নাকি গিয়েছিল। তারপর হঠাৎ একদিন বাড়ি এলো। মোহরের বাক্সটা আমার কাছ থেকে ফেরৎ চাইলো। আমি দেব কেন ? ওকে তো চিনি। নিশ্চরই মোহর দ্ব'টো বিক্রি করে দেবে। আমি স্পন্ট বলে দিলাম—এই বাক্স আমার, আমি দেব না।

## —তারপর ?

—সেই রারেই মকব্রল আমাকে খ্রন করতে এল। খ্রব ভাগ্যিস—আমার ঘ্রম ভেঙে

গিয়েছিল। তব্ তরোয়ালের কোপ এড়াতে পারিনি। কপালে সেই চিহ্ন বয়ে বেড়াচ্ছি।

- —মকব্ল মোহর দ্ব'টোর জন্যে এত পাগল হয়ে উঠেছিল কেন ?
- —কারণটা আমি পরে জেনেছি। সোনার ঘণ্টা যে দ্বীপে রয়েছে, সেই দ্বীপে, যাবার এবং ফিরে আসার দ্ব'টো পথেরই নকণা আঁকা ছিল সেই মোহর দ্ব'টোতে।
  - —তা'হলে কথাটা সাঁত্য ? ফ্রান্সিস চিন্তিত স্বরে বললো।
  - —িক সতাি ?
  - —জানো ফজল, আমিও ঠিক এই কথা শ্রুনেছি ।
  - -তাই নাকি ?
  - -र°ग ।
- —যা হোক এই কথাটা জানবার পরই আমি বাড়ি ছাড়লাম। মোহর দ্ব'টো রন্মালে বে'ধে সব সময় আমার কোমরে রাখতাম। ইচ্ছে ছিল, ঐ নকশাটা কারো কাছে থেকে ব্বেঝে নেব, তারপর কিছ্ব টাকা জমিয়ে জাহাজ কিনে একদিন সোনার ঘণ্টা আনতে যাবো। কিন্তু—
  - —কেন যেতে পারলে না ?
  - —মর্দস্কাদের দলে চ্কে পড়লাম আর ছাড়া পেলাম না।
  - —আচ্ছা ফজল, তুমি আমাকে মোহর দ্ব'টো দিয়েছিলে কেন ?
  - —মকব্রলের হাত থেকে মোহর দ্ব'টো বাঁচাবার জন্যে।

ফ্রান্সিস দীর্ঘশ্বাস ফেললো। বললো—আশ্চর্য ! নিজের জীবন বিপদন করেও তুমি যে মোহর দ্বটো হাতছাড়া করো নি—আমি থিদের জবালায় সেটা বিক্রি করে দিলাম।

- —তোমার দোষ নেই ভাই। আমারই বোঝা উচিত ছিল। তুমি বিদেশী কে তোমাকে চেনে? কে খেতে দেবে তোমাকে? আশ্রেরই বা দেবে কে? যাকগে;—যা হবার হয়ে গেছে।
  - —তোমার কি মনে হয় ? মকব্ল সোনার ঘণ্টার দ্ব**ীপে যেতে পেরেছে** ?
- —মনে হয় না। কারণ ও একটা মোহরই পেয়েছে। দ্বটো মোহর আছে জেনে নিশ্চরই অন্টোর খে°জে আছে। জহুরী ব্যাটা সোনার লোভে অন্টো বোধহয় এতদিনে গালিয়েই ফেলেছে।

গলপ করতে-করতে দ্ব্'জনের কারোরই খেয়াল নেই যে, রাত শেষ হরে এসেছে। ভার হয়-ঽয়। হ্যারি ফ্রান্সিসের খোঁজখবর নিতে এল। তখন দ্ব'জনের খেয়াল হল যে ভার হয়েছে। ফজল তাড়াতাঁড় উঠে পড়ল। যে ঝোলানো দাঁড়টা বেয়ে সে ফ্রান্সিসদের জাহাজে উঠে এসেছিল, সেটা বেয়েই নেমে গেল সম্দ্রের জলে। আবছা অন্ধকারের মধ্যে সাঁতরাতে-সাঁতরাতে স্বলতানের জাহাজের কাছে গেল। ওখানেও সে একটা দাঁড় ঝ্বালিয়ে নেমে এসেছিল। সেই দাঁড়টা বেয়ে জাহাজে উঠে গেল। তারপর দাঁড়টা তুলে রেখে পা টিপে-টিপে কেবিন ঘরের দিকে চলে গেল।

জাহাজ দ,'টো চলল। দিন যায়, রাত যায়। এদিকে ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। এক চিন্তা—িক করে ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে, ডুবো পাহাড়ের ধাক্কা এড়িয়ে সেই সাদা মন্দিরের দ্বীপটায় জাহাজ নিয়ে যাবে।

হ্যারি আসে। দ্বজনে পরামর্শ হয়।

একদিন গন্ধীর রাত্রে ফজল এলো। তাকে বেশ-উত্তেজিত মনে হল। ফ্রান্সিস বেশ অবাকই হল। কি ঘটলো এমন ? ফজল কোন কথা না বলে কোমর বন্ধনী থেকে খ্ব সাবধানে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করল। আস্তে-আস্তে ভাঁজ খ্লে ফ্রান্সিসের সামনে পাতলো। পার্চমেণ্ট কাগজের মত শক্ত প্রোনো কাগজ। হল্দেটে হয়ে গেছে। ফ্রান্সিস কিছুই বুঝতে না পেরে ফজলের দিকে জিজ্ঞাস, দৃণ্টিতে তাকালো। ফজল वनला — य वाञ्चे । त्याद्य म् देशे छिन, त्यरे वास्त्र এरे कांगकरो लिनाम ।

—িকছু দোখা আছে এটাতে ?

—না। তবে আমার বেশ মনে আছে, মোহর দ্ব'টো এই কাগজটায় জড়ানো ছিল। একট, লক্ষ্য করে দেখো —অনেকদিন জড়ানো ছিল বলে দ,'টো মোহরের দ,'পিঠের আবছা ছাপ পড়েছে কাগজ্টাতে।

ফ্রান্সিস এবার উৎসক্ত হল। হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিয়ে খইটিয়ে-খইটিয়ে দেখতে লাগল। সত্যিই তাই। কাগজ্ঞটার দ্ব'পাশে দ্ব'টো অম্পন্ট ছাপ। একটাতে মাথার ছাপের মত। অন্যটাতে কয়েকটা ত্রিকোণের আভাস। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি পাহারাদারকে ডাকালো। বললো —রস্কুইঘর থেকে একট্র কাঠকয়লার গইড়ো নিয়ে এসো।

খুব সন্তর্পণে ফ্রান্সিস সেই কাগজ্ঞটায় কাঠকয়লার গহুড়ো ঘষলো। আছে-আছে ছাপগ্ৰলো স্পন্ট হলো। একটাতে মাথা আঁকা। অন্যটাতে কয়েকটা ত্ৰিকোণ নকশা দেখা গেল। ফ্রান্সিস বললো—এটা উলটো ছাপ। আলোয় ধরলে সোজা ছাপ পাবো। ফ্রান্সিস কাগজটাকে আলোর সামনে ধরল। একটা অপ্পত্ত নকশা ফুটে উঠল। ফজল একট্ৰ উসখ্স হয়ে ডাকলো—ফ্রান্সিস ?

- कि र्ला ?
- —এটা যাওয়ার পথের নকশা।
- —হ°্যা। কিল্তু কয়েকটা চিহেন্র মানে ব্রুবতে পারছি না। ভাবতে হবে।
- —কিন্তু **আ**মি তো এখন—
- —হ°্যা—হ°্যা—তুমি জাহাজে ফিরে যাও। কাগজটা থাক আমার কাছে।
- —বেশ —ফজল চলে গেল।

পরের দিন ফ্রান্সিস হ্যারিকে নকশাটা দেখালো। হ্যারি মাথাম, ড্র কিছ্ই ব,ঝে উঠতে পারল না। গম্ভীর মুখে বলল—ভুতুড়ে নকশা।

ফ্রান্সিস হাসলো। বললো—এই দেখ, তোমাকে ব্রিঝরে দিচ্ছি—বলে ফ্রান্সিস ক' 'খ' করে প্রত্যেকটি চিহ্নের আলাদা নামকরণ করল। প্রত্যেতটি চিহ্নের অর্থ কি, তাও वलन ।

হ্যারি হতবাক হয়ে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে কিছ্কেণ তাকিরে তারপর বলল—তুমি কি ব্ৰুবালে ত্ৰিকোণগ্ৰুলো পাথ্ৰুরে দ্বীপ ?

—বাড়ের সময় মাস্তুলে উঠে ঠিক ধা-ধা দেখেছিলাম—নকশাটাতে তাই আঁকা আছে।

—তা'হলে এটাই যাওয়ার পথের নকশা ?

—নিশ্চরই। কিন্তু গোলমাল বাধিয়েছে 'ক' থেকে 'ঘ' প্যন্ত এই <mark>অম্পণ্ট রেখাটা।</mark> রেখাটা আবার 'ঘ' দ্বীপটার চার্রাদকেও রয়েছে।



• ক=জাহাজ। খ ও গ= ভূবো পাহাড়। য ও ঘ=পাথ্রে দ্বীপ। ঙ=সোনার ঘণ্টার দ্বীপ।

—এ তো সোজা।

—সোজা ?

—ह<sup>\*</sup>ा, जाराजिंग এই পথে याति ।

—ধ্যেৎ, এ তো শিশ্বও ব্বাবে — কিন্তু, প্রশন হলো — কি করে ?

হ্যারি এবার ঠাট্টা করার লোভ সামলাতে পারল না। বললো দাগটা মনে হয় স্ত্তা।

—সুতো ?

—হ<sup>°</sup>য়া —স্বতো দিয়ে জাহাজটা টেনে নিয়ে যেতে বলছে।

ফ্রান্সিস এক মুহুর্ত হ্যারের দিকে তাকিয়ে রইলো। পরক্ষণেই ওর চোখ-মুখ **উ**ग्जवन रख़ छेठला। সে আচমকা এক রন্দা কষালো হ্যারির ঘাডে।

্বিছানা থেকে প্রায় ছিটকে পরে আর কি। ফ্রান্সিসের সেদিকে নজর নেই। সে তথন বিছানায় উঠে দাঁড়িয়ে নাচতে শ্বর করেছে। হ্যারি ঘাড়ে হাত ব্বলোতে অবাক চোখে ফ্রান্সিসের <mark>নাচ</mark> দেখতে লাগল। নাচ থামিয়ে ফ্রান্সিস ভাকল—হ্যারি– ঘাড়ে লেগেছে খুব ?

- —নাঃ—এমন আর কি ! কিন্তু তোমার এই হঠাৎ প্রলকের কারণটা কি ?
- —স্বতো ।
- —স্বতো ?
- তুমি যে বললে, স্বতো দিয়ে জাহাজ টেনে নিয়ে যাওয়া।
- তুমি কি তাই করতে চাও নাকি ?
- —হ°্যা—তবে স্ফুতো নয়, মোটা কাছি। দ্বীপটার চারদিকের গোল দাগ মানে কাছিটা দ্বীপের পাথরের সঙ্গে বাঁধতে হবে।

ফ্রান্সিস হ্যারির পাশে এসে বসলো। শানত স্বরে জিজ্ঞেস করলো—আচ্ছা হ্যারি, আমাদের জাহাজে কাঠের পাটাতন কত আছে ?

- আর একটা জাহাজ তৈরি করার <mark>মতো নেই।</mark>
- —িকিন্তু একটা বেশ শক্ত নৌকো!
- —হুণা, তা তৈরি করা যাবে।
- —আর দড়ি-কাছি এ সব ?
- —যথেষ্ট আছে।
- আজ থেকে তাহলে কাজে লাগতে হবে। আমাদের দলের লোকদের ডেকে বলে দাও—স্বাইকে হাত লাগাতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা শক্ত নোকো তৈরি করতে হবে, আর একটা শক্ত লম্বা কাছি।

- —কতটা লম্বা <u>?</u>
- —যতটা লম্বা হতে পারে ?
- —বৈশ।

দিন-রাত কাজ চললো। নোকো, জাহাজ তৈরি করতে ভাইকিংরা খ্রই দক্ষ। প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম সবই জাহাজে মজ্বত থাকে। দিনকয়েকের মধ্যেই একটা নোকো তৈরি হয়ে গেল। দাড়-দড়া যা ছিল, পাক দিয়ে-দিয়ে বেশ শক্ত কাছিও তৈরি হলো একটা। এবার কুয়াশা, ঝড় আর ডুবো পাহাড়ের প্রতীক্ষা। পরিদিন সকাল থেকেই স্থেরি আলো কেমন মাান হয়ে গেল। সম্দ্রের ব্বকে এদিক-ওদিক কুয়াশায় জটলা দেখা গেল। হ্যারি ছ্বটে এলো ফ্রান্সিসের কাছে। বললো—ফ্রান্সেস, আমরা এসে গেছি।

- —কুয়াশা ? ফ্রান্সিস শ্বধ্ব এই কথাটাই বললো ।
- -रु°ा।
- —দাঁড়াও, সেনাপতি কি করে দেখা যাক।
- কিন্তু ওর ওপর নির্ভার করতে গেলে আমাদের জাহাজ ট্রকরো-ট্রকরো হয়ে যাবে।
- —সেনাপতিরও সেই ভয় আছে। দেখোই না, ও কি করে।

সেনাপতি ছিল ফ্রান্সিসদের জাহাজে। সে শিঙা বাজাবার হুকুম দিলো। এই জাহাজে শিঙা বাজাতে স্কলতানের জাহাজেও শিঙা বেজে উঠল। বাতাস পড়ে গেছে। দাঁড় টানতে হবে। পাল নামাতে হবে। সবাই যে যার জায়গায় চলে গেল।

জাহাজ চললো। চারণিকের কুয়াশা ঘন হতে লাগল। একট্র পরেই পরেই প্রচ°ড ঝড়ে ঝাপটায় টেউগর্নল ফ্রলে উঠে জাহাজের গায়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেনাপতি হ্রকুম দিল—দাঁড় বাইতে থাকো।

দাঁড়িরা প্রাণপণে দাঁড় বাইতে লাগল। জাহাজ একট্র এগোয়, আবার ঝড়ের ধারায় পিছিয়ে আসে। সেই ঝড়ের শব্দের মধ্যে সোনার ঘণ্টা বেজে উঠল—৮ং-৮ং-৮ং। সবাই সেই শব্দ শর্রলো। স্বলতান নিজের জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়েই সেই শব্দ শ্রললেন। তাঁর চোথ দ্বটো ক্ষর্ধার্ত বাঘের মত জরলে উঠল। সোনার ঘণ্টা—এত কাছে? সেই জল ঝড়ের মধ্যে সেনাপতি দেখলো—দর্শদকে দ্বটো ডুবো পাহাড়। ঝড়ের ধারাটা আসছে ডার্নাদক থেকে। তার্নাদকের ডুবো পাহাড়ের জনো ভয় নেই। কারণ জাহাজ ওাদকে যাবে না। কিন্তু আর একট্র এগোলে ঝড়ের ধারায় জাহাজটা বাঁদিকের ডুবো পাহাড়ের গ্রায়ে গিয়ে ছিটকে পড়বে। তারপরের কথা সেনাপতি আর ভাবতে পারলো না। সে আর এগোতে সাহস পেল না। জাহাজ পিছিয়ে নিয়ে আসতে হরুম দিল। জাহাজ ধারের পিছিয়ে আসতে লাগল। দেখাদেখি স্বলতানের জাহাজটা এই জাহাজের দিকে এগিয়ে আসছে। এই জাহাজের গায়ে এসে লাগল ওটা। রুদ্ধ স্বলতান ভাইকিংদের জাহাজে উঠে চীংকার করে সেনাপতিকে ডাকলেন। সেনাপতি এগিয়ে এসে দাঁড়ালো।

—জাহাজ পিছিয়ে নিয়ে এলেন কেন ?

—সামনেই ডুবো পাহাড়। পিছিয়ে না এলে এতক্ষণে দ্ব'টো জাহাজই ভেঙে ট্রকরো ট্রকরো হয়ে যেত।

আমি কোন কথা শনেতে চাই না। আমাকে সোনার ঘণ্টার দ্বীপে নিয়ে ষেতেই হবে 🛭 স্বলতান গর্জে উঠলেন।

সেনাপতি চুপ করে রইলো। স্বলতান কিছ্কুণ সেনাপতির মুখের দিকে তাকিয়ে: থেকে জিজ্ঞেস করলেন – কি ? আপনি জাহাজ নিয়ে যেতে পারবেন না ?

সেনাপতি মাথা নাড়ল-না।

স্বলতান চারপাশে ভিড় করে দাঁড়ালেন ভাইকিংদের দিকে তাকিয়ে গলা চাঁড়য়ে বললেন —তোমাদের মধ্যে কেউ পারবে ?

কেউ কোন কথা বলল না। স্বলতান অসহিষ্যু স্বরে মণ্ডব্য করলেন—ভাইকিংরা: नांकि थ्व प्रारमी—काराक ठानार७ उछाम ?

হ্যারি ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বললো—কথাটা মিথো নয়, স্লভান। স্বলতান কটমট করে হ্যারির দিকে তাকিয়ে বললেন—বেশ, তার প্রমাণ দাও।

- ডুবো পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে জাহাজ নিয়ে যাওয়া অস\*ভব।
- তা'হলে তোমরা কেউই পারবে না ?
- একজন হয় তো পারে।
- —কে সে ?
- -ফুণিসস!

স্লুলতান অবাক চোখে হ্যারির দিকে তাকালেন। তারপর গ**শ্ভীর শ্ব**রে বললেন – তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাটা করছো ?

 আছে না। ফ্রান্সিস বে°চে আছে, আর এই জাহাজেই আছে। স্বলতান ক্রুদ্ধ দ্ভিটতে রহমানের দিকে তাকালেন। রহমান তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলো – কিন্তু ফ্রান্সিস বাঁচলো কি করে ?

 আপনারা কি সেই ইতিহাসই শ্নুনবেন এখন, না দ্বীপে যাবার চেদ্টা করবেন। স্কুলতান এতক্ষণে যেন একট্র শাশত হলেন। ধীর স্বরে বললেন – যদি ফ্রাশিসস্ দ্ব'টো জাহাজই নিরাপদে নিয়ে যেতে পারে, তা'হলে ওকে ম্বভি দেরো।

—বেশ। তাহ'লে ফ্রান্সিসকে ডাকি ?

- र°ग।

ফ্রান্সিস সি<sup>°</sup>ড়ির আড়ালে দাঁড়িরে সবই শ্বনছিল। এবার আস্তে-আস্তে এগিয়ে এসে স্কুলতানের সামনে দাঁড়াল। ভাইকিংরা ফ্রান্সিসকে দেখে অবাক। পরক্ষণেই সবাই আনন্দে চীংকার করে উঠল। স্থলতান ফ্রান্সিসের ম্থের দিকে তাকিয়ে বললেন – তুমি

– হ° ্যা, কিল্ তু আমি একা মৃত্তি চাই না, আমাদের স্বাইকে মৃত্তি দিতে হবে। স্বলতান মাথা নীচু করে একটা ভাবলেন। তারপর মাথা তুলে বললেন — বেশ। তাই হবে।

স্বলতান আর কোন কথা না বলে নিজের জাহাজে ফিরে গেলেন।

ফ্রান্সিস এবার ভাইকিং বন্ধ্নদের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল – ভাইসব, আমি জানি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করো। আমি জীবন দিয়েও তোমাদের সেই বিশ্বাসের

মর্যাদা আমি রাখব।

সবাই হর্ষধরনি করে উঠল। ফ্রান্সিস বললো – অনেক দ্বঃখ-কণ্টের মধ্যে দিয়ে আজকে

আমরা সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসে
পে ছৈছি। জীবনের কোন দৃঃখ-কণ্টই
ব্থা যায় না। আমরা সফল হবোই।
সোনার ঘণ্টার সেই দ্বীপ আমাদের
নাগালের মধ্যে। শৃধ্য একটা বাধা —
ডুবো পাহাড়। সেই বাধা অতিক্রমের
উপায় আমরা জানতে পেরেছি। এখন
সবকিছ্য নির্ভার করছে আমাদের শক্তি
সাহস আর বৃদ্ধির ওপরে। তোমরা
আমাকে সাহাধ্য করো।

সবাই চীংকার করে ফ্রান্সিসকে উংসাহিত করলো।

ফ্রান্সিস বলতে লাগল — এবার আমাদের কি কাজ তাই বলছি। করেকজন চলে যাও জাহাজের পেছনে। স্কুলতানের জাহাজটা আমাদের জাহাজের সঙ্গে শন্ত করে বাঁধতে হবে। আর একদল চলে যাবে দাঁড় টানতে। বাকি সবাই থাকবে ডেকের ওপর।



স্বলভান ফ্রান্সিসের ম্থের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি বোধহয় সবই শ্বনেছ।

ক্রান্সিস একট্ব থেমে আবার বললেন, তুমি বোবহর সম্প্র বুলতে লাগল — ঝড় শ্রুর্ হলেই আমি আর হ্যারি যে নোকোটা আমরা হৈরি করেছি, স্সোতে চড়ে এগিয়ে যাবো। আমাদের সঙ্গে থাকবে একটা লাবা কাছি। দ্'টো ড়ুবো পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে একট্ব এগোতে পারলেই শানত সম্দ্র পাব। তার ভানপাশেই ন্যাড়া পাহাড়ের দ্বীপ। সেখানে পাহাড়ের মাথায় আমরা কাছির একটা প্রান্ত বাঁধবো। কাছিটার আর একটা প্রান্ত থাকবে ডেকে যারা দাঁড়িয়ে থাকবে, তাদের হাতে। আমি কাছিটার তিনবার ঝাঁকুনি দিলেই তারা টানতে শ্রুর্ করবে। দাঁড়িরা দাঁড় বাইতে শ্রুর্করবে। দ্ব'টো জাহাজই বিনা বাধায় ডুবো পাহাড় পেরিয়ে যেতে পারবে। আমরা সফল হবোই।

সবাই হর্ষধর্মন করে উঠল। ফ্রান্সিসের নির্দেশমত কাজে লেগে পড়ল সব। জাহাজ আবার এগিরে চলল সোনার ঘণ্টার দ্বীপের দিকে। একট্র পরেই কুয়াশার ঘন আন্তরণ আবার এগিরে চলল সোনার ঘণ্টার দ্বীপের দিকে। একট্র পরেই কুয়াশার ঘন আন্তরণ ছিরে ধরলো জাহাজটাকে। তারপরেই শ্রুর্ হলো ঝড়ের তাণ্ডব। ফ্রান্সিস আর হ্যারি দিরে ধরলো জাহাজটাকে। সেই মন্ত লশ্য কাছির একটা প্রান্ত ধরে রইলো জাহাজের ডেকে নোকোটা জলে ভাসালো। সেই মন্ত লশ্য কাছির একটা প্রান্ত ধরে রইলো জাহাজের ডেকে দাঁড়ানো ভাইকিংরা। ফ্রান্সিস নোকোর দাঁড় বাইতে লাগল। হালে বসল হ্যারি। ওরা কাছি ছাড়তে-ছাড়তে এগিয়ে চলল। কিন্তু সেই উ'ছু-উ'ছু টেউ পেরিয়ে এগোনো সোজা কথা নয়। তার সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া, টেউয়ের ঝাপটা। ফ্রান্সিস প্রাণপণে দাঁড় বাইতে লাগল। সেই প্রচণ্ড দ্বল্বনি উপেক্ষা করে হ্যারি হাল ধরে চুপ করে বসে রইলো।

্রথমন সমর সোনার ঘ°টার গশ্ভীর শব্দ শোনা গেল – ঢং – ঢং – ঢং ।

জাহাজ থেকে ভাইকিংরা মহা উল্লাসে চীংকার করে উঠল। ঝড়ের শব্দ ছাপিয়ে ওদের সেই চীংকারের শব্দ ফ্রান্সিস আর হ্যারি শ্বনতে পেল। আজকে চ্বড়ান্ত লড়াই। দ্ব'জনে নতুন উদ্যমে নোকো চালাতে লাগল। প্রচণ্ড চেউয়ের ওঠা-পড়ার মধ্যে দিয়ে ফ্রান্সিস পাকা নাবিকের মত নোকো চালাতে লাগল। এক-একবার মনে হচ্ছে নোকোটা বোধহয় চেউয়ের গহররে তালিয়ে যাচ্ছে, আবার চেউয়ের মাথায় উঠে আসছে। ঝড়-ব্রভির মধ্যে দিয়ে ফ্রান্সিস আবছা দেখলো বাঁদিকের ভুবো পাহাড়ের ভেসে ওঠা মাথাটা। সম্বদ্রের জলের চেউ সরে যেতেই মাথাটা ভেসে উঠছে, পরক্ষণেই ভুবে যাচ্ছে। ঝড়ের ধারাটা আসছে ডানাদিক থেকে। কাজেই যে করেই হোক ডানাদিক ঘে'মেই ওদের বেরিয়ে যেতে হবে। নইলে ঝড়ের ধারায় নোকো বাঁদিকের ভুবো পাহাড়ে গিয়ে আছড়ে পড়বে। নকশাটাতে ডানাদিক ঘে'মে যাওয়ার নিদেশি আছে। ফ্রান্সিস চীংকার করে হ্যারিকেবললো—ডানাদিক ঘে'মে।

হার্ণির শন্ত করে হাল ধরে রইলো। আস্তে-আস্তে নৌকো এগোতে লাগলো। সমস্ত শরীর জলে ভিজে গেছে। যেন দান করে উঠেছে দ্ব'জনে। সম্বদের-নোনা জলে চোথ জনলা করছে। তাকাতেও কন্ট হচ্ছে। ব্বকে যেন আর দম নেই। হাত অবশ হয়ে আসছে। শ্বেব্ব তো দাঁড় টানাই না, কাছিটাও শন্ত করে ধরতে হচ্ছে মাঝে-মাঝে। সমস্ত কাছিটাই যাতে সম্বদের জলে পড়ে না যায়, তার জন্যে ফ্রান্সিস কাছির প্রান্তিটি নৌকার সঙ্গে বে'ধে রেখেছিল।

হঠাৎ ভার্নাদকের ভূবো পাহাড়ে মাথাটা একবার ভেসে উঠেই ভূবে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে পার-পর করেকটা টেউরের প্রচণ্ড ধার্কার নােকােটা সামনের দিকে এগিয়ে এলাে। আশ্চর্য আর বৃণ্টি নেই। হাওয়ার তেজও কমে গেছে। ফ্রান্সিস পেছন ফিরে তাকালাে। নােকাে ভূবাে পাহাড় ছাড়িয়ে অনেকথানি এগিয়ে এসেছে। তারও পেছনে জাহাজ দ্ব'টাে। ঝাপসাা কাঁচের মধ্যে দিয়ে যেন দেখছে ফ্রান্সিস, ঝড়ের ধার্কায় জাহাজ দ্ব'টাে একবার উঠছে, একবার পড়ছে। আর ঝড় নেই। আকাশে জবলাত স্মুর্য। পারিন্ধার নির্মেঘ আকাশ। সম্বদ্রের টেউ শালত। স্ব্রের্র আলােয় ঝকঝক করছে দ্ব'দিকের পাথ্রের দ্বীপ। আরাে দ্রের সপাট দেখা যাচছে, সববুজ ঘাসে ঢাকা একটা পাহাড়ের দ্বীপ। পাহাড়ের মাথায় একটা সাদাে রঙের মন্দির। ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকিয়ে হাসল। হ্যারিও হাসল। কিল্তু আনলের সময় এখন নয়। আসল কাজই এখন বাকি।

ভানদিকের ন্যাড়া পাহাড়ের দ্বীপটায় ওরা নৌকো লাগাল। নৌকায় বাঁধা কাছির মুখটা খুলে কাঁধে নিলো ফ্রান্সিস। তারপর পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে লাগল। ছোট পাহাড়। শ্যাওলা ধরা পেছল পাথরে সন্তর্পণে পা ফেলে-ফেলে ওরা এক সমর পাহাড়টায় মাথায় উঠে এল। তারপর কাছিটাকে শস্তু পাঁয়াচ দিয়ে পাহাড়ের মাথায় বাঁধলো। টেনে দেখলো, যথেন্ট শক্ত হয়েছে। দু'জনে মিলে কাছিটাকে যাথাসাধ্য টান-টান করে ধরল। তারপর তিনবার জােরে ঝাঁকুনি দিলো। জাহাজের ডেকে যারা কাছিটার আর একটা প্রান্ত ধরে ছিল, তারা সংকেতটা বুঝতে পারল। তারা এবার সবাই মিলে কাছিটা টানতে লাগল। দাঁড়িদেরও খবর দেওয়া হলো। তারাও প্রাণপণে দাঁড় টানতে লাগল। জাহাজ

দ্ব্'টো সেই জল-ঝড়ের মধ্যে দিয়ে দোল খেতে-খেতে ধীরে-ধীরে এগোতে লাগল। এক-সময় ডুবো পাহাড় দ্বটোও পেরিয়ে গেল। হঠাৎ আর ব্লিট নেই, ঝড় নেই। শাত্ত সময় ডুবো পাহাড় দ্বটোও পেরিয়ে গেল। হঠাৎ আর ব্লিট নেই, ঝড় নেই। শাত্ত সম্দ্র। চার্রাদকে যতদ্রে চোখ যায়, শ্বেধ্ব ঝলমলে রোদ। স্বাই আনন্দে চীংকার করে সম্দুর। চার্রাদকে বতদ্রে চোখ যায়, শ্বেধ্ব ঝলমলে রোদ। স্বাই আনন্দে চীংকার করে উঠল। একদল ডেকের ওপর নাচতে শ্বুর্ করলো। কেউ-কেউ হে'ড়ে গলায় গান ধরলো। স্বলতানের জাহাজেও আনন্দের বান ডাকলো। সৈন্যুরা কেউ-কেউ চীংকার করতে-করতে শ্বুন্য তরোয়াল ঘোরাতে লাগল। স্বলতান ডেকে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে-নেড়ে স্বাইকে উংসাহিত করতে লাগলেন।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি কাছি বেয়ে-বেয়ে জাহাজে উঠে এল। স্বাই উঠে এলো ওদের জড়িয়ে ধরবার জন্যে। ওদের দ্ব'জনকে কাঁধে নিয়ে নাচা-নাচি শ্রুর হয়ে গেল। সেই শান্ত সম্দের ব্বক ভরে উঠল বহু কংঠের চীৎকার, হই-চই আর আনন্দধননিতে। জাহাজ দ্ব'টো এবার চললো সামনের সেই ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের ব্বীপটার দিকে। চ্বুড়োয় সাদা গোল মন্দিরটায় স্মের আলো পড়ছে। ওখানেই আছে সোনার ঘণ্টা।

দ্রত্ব বেশি নয়। একট্ব পরেই জাহাজ দ্ব'টো সব্জ ঘাসে ঢাকা দ্বীপটায় এসে ভিড়ল। দ্বীপে প্রথমে নামলেন স্বলতান। তাঁর সঙ্গে রহমান, তারপর আরো কয়েকজন জন সৈন্য। স্বলতান ফ্রান্সিসকে ডেকে পাঠালেন। ফ্রান্সিস ও হ্যারি আর কয়েকজন বন্ধ্বকে নিয়ে জাহাজ থেকে নেমে এলো। তারপর সবাই সেই ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের গা বেয়ে-বেয়ে উঠতে লাগল। ঘাড়া পাহাড় নয়, কাজেই পাথরের খাঁজে-খাঁজে পা রেখে ঝোপবেয়ে-বেয়ে উঠতে খ্ব একটা কণ্ট হলো না। মন্দিরের কাছে পেণছে সবাই থামলো। ঝাড় ধরে উঠতে খ্ব একটা কণ্ট হলো না। মন্দিরের কাছে পেণছে সবাই থামলো। ঝাড় ধরে উঠতে খ্ব একটা কেণ্ট হলো না। মানটে রঙের আস্তরণ মন্দিরটায়। এখানে-তাকিয়ে-তাকিয়ে গোল মন্দিরটা দেখলো। সাদাটে রঙের আস্তরণ মন্দিরটায়। এখানে-তাকিয়ে-তাকিয়ে গোল মন্দিরটা দেখলো। লাহাজ থেকে যতটা ছোট মনে হচ্ছিল, ততো ছোট নয়। ওখানে সব্জে শ্যাওলার ছোপ। জাহাজ থেকে যতটা ছোট মনে হচ্ছিল, ততো ছোট নয়। মন্দিরটার বিকে এগোলেন। আর সবাই অপেক্ষা করতে লাগল। জাহাজের সবাই ডেকে এলে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। তাকিয়ে দেখছে এখানে কি ঘটছে। সবার মনেই বোধহয় এক প্রশন – সোনার ঘণ্টা কি এখানেই আছে?

স্বলতান মন্দিরের মধ্যে চ্বকলেন। সবাই উৎকণিঠত। সবাই যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে চুপ হয়ে আছে। শ্ব্ধ সম্বদের চেউয়ের ওঠা-পড়ার শব্দ। শব্ধ বাতাসের শোঁ-শোঁ শ্বদ। আর কোন শব্দ নেই। এতগ্বলো মান্ধ। কারো ম্বথে কোন কথা নেই।

একট্ব পরে স্বলতান ধীরে পায়ে মান্দরটা থেকে বেরিয়ে এলেন। ফ্রান্সিরর মেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে এসে একবার ফ্রান্সিসের দিকে আর একবার রহমানের দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। ফ্রান্সিসের ব্বক দমে গেল। তবে কি সোনার ঘণ্টা এখানে নেই। এত দ্বঃখ-কন্ট, এত পরিশ্রম সব অর্থহীন – সব ব্যর্থ।

ফ্রান্সিস আর দাঁড়িয়ে থাকতে পরল না। ছুটে মান্দরটার মধ্যে গিয়ে ঢুকলো।
কোথায় সোনার ঘণ্টা ? মান্দরটার মাথা থেকে পেতলের শেকলে ঝুলছে একটা পেতলের
ছোট্ট ঘণ্টা। চারিদিকেই দেয়াল। আর কিছু নেই মন্দিরটাতে। রাগে-দৄঃখে ফ্রান্সিসের
ছোট ছণ্টা। চারিদিকেই দেয়াল। আর কিছু নেই মন্দিরটাতে। রাগে-দৄঃখ ফ্রান্সিসের
চোখ ফেটে জল এলো। এই তুচ্ছ একটা পেতলের ঘন্টার জন্যে এত দৄঃখ-কণ্ট ? সেই
চোখ ফেটে জল এলো। এই তুচ্ছ একটা পেতলের ঘন্টার জন্যে এত দৄঃখ-কণ্ট ? সেই
ছেলেবেলা থেকে যে স্বপ্দ দেখে এসেছে, সেই স্বপ্দ এইভাবে ব্যথ হেরে যাবে। সোনার

ঘণ্টার গল্প তা'হলে একটা ছেলেভ্রলোনো কাহিনী মাত্র ? ফ্রাল্সিসের মাথায় ষেন খ্রন চেপে গেল। সে দ্ব'হাতে পেতলের ষণ্টাটা জোরে ছ'বড়ে দিলো দেওয়ালের গায়ে।

তং — ঢং — তং — প্রচণ্ড শব্দে ফ্রান্সিস ভীষণ চমকে উঠল। দ্ব'হাতে কান চেপে বসে পড়ল। একি? তবে কি—তবে কি—সমস্ত গোলাকার মণ্টিনরটাই একটা সোনার ঘণ্টা?

তং—তং—ঘ°টার শব্দ বেজে চললো। বাইরে স্লতান, রহমান হ্যারি, সঙ্গের সৈনারা, নীচে জাহাজের উৎস<sup>্ক ভা</sup>ইকিংরা সবাই প্রচণ্ড বিসময়ে তাকিয়ে রইল গোল মণিবরটার দিকে । এত-বড় সোনার ঘ°টা ! ঢং —ঢং, গ\*ভীর শব্দ ছড়ি<mark>রে পড়তে লাগল মা</mark>থার <mark>ওপরে</mark> নীল আকাশের শাশ্ত স্মুদের ব্কের ওপর দিয়ে দ্র-দ্রাশতরে।

স্লেতানের মুখে হাসি ফ্টলো। ফ্রান্সিস মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতে হ্যারি তাকে জড়িরে ধরলো। আনশ্দে অতগ্নলো মান্বের চীৎকার হৈ-হল্লার নির্জন দ্বীপ ম্বুখর হরে উঠল, কিন্তু এই আনন্দ আর উল্লাসের মৃহ্তে কেউই লক্ষ্য করেনি, যে সেই ভূবো পাহাড়ের দিক থেকে একটা জাহাজ তীরবেগে সোনার ঘণ্টার দ্বীপের দিকে ছ্টে আসছে।

সেই জাহাজটাকে প্রথম দেখলো রহমান। সে স্বলতানের কছে ছুটে এলো। স্বলতান তখন সোনার ঘণ্টার বাইরের পলেস্তারাটা কত্যা শস্ত, তাই প্রীক্ষা কর্বাছলেন। রহমান স্লুলতানকে জাহাজটা দেখালো। তথন জাহাজটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। এতক্ষণে স্বাই দেখতে পেল সেই দ্রুত ছুটে <mark>আসা জাহাজটাকে। একটা কালো পতাকা উড়ছে জাহাজটায়।</mark> তাতে সাদা রঙের মড়ার মাথার খ্লি আর ঢ'্যাড়ার মত দ্ল'টো হাড়ের চিহ্ন **জা**কা। জল-দস্যাদের জাহাজ ! নীচের জাহাজ দ্ব'টোয় সাজ-সাজ রব পড়ে গেল । সবাই য্বদেধর জন্য তৈরি হতে লাগলো। স্লতান, রহমান, ফ্রান্সিস সবাই দ্রত পায়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে

জলদস্মাদের জাহাজটা প্রথমে স্লতানের জাহাজের গায়ে এসে লাগল। খালি গা, মাথায় কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা জলদস্বাদের জাহাজটা এবার ফ্রান্সিসের •জাহাজের গায়ে লাগল। সেখানেও শ্রে, হল তরোয়ালের যুদ্ধ। চীৎকার, হই-চই, তরোয়ালের ঠোকা-ঠ্বকির শব্দ, আহত আর মুম্যুর্দের আর্তনাদে ভরে উঠল সমস্ত এলাকাটা। লড়াই চলতে লাগল। স্লতান রহমান, ফ্রান্সিস তারাও ততক্ষণে নেমে এসেছে। তারাও ঝাঁপিয়ে পড়লো তরোয়াল হাতে জলদস্যদের উপর।

য**়**ন্ধ করতে-করতে হঠাৎ ফ্রান্সিস মকব**্ল**কে দেখতে পেল। তার পরনে জলদস**্যাদে**র পোশাক নর, আরবীয়দের পোশাক। এতক্ষণে ফ্রান্সিসের কাছে সব স্পণ্ট হলো। তা'হলে মকব<sub>্</sub>লই এই জলদস্মাদের সোনার লোভ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে। য**ুদেধ**র **ফ**াঁকে এক সময় ফ্রান্সিস চীৎকার করে মকব্লকে ভাকলো – মকব্ল, আমাকে চিনতে পারছো ?

মকব্লল ওর দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল। তারপার গলা চড়িয়ে বলল — আমি বে°চে থাকতে সোনার ঘণ্টা কেউ নিয়ে ষেতে পারবে না।

ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলল না। নিপ্রণ হাতে তরোয়াল চালিয়ে জলদস্মাদের সঙ্গে লড়াই করতে লাগল।

—ফ্রান্সিস ! ভাক শ্বনে ফ্রান্সিস পেছনে তাকিয়ে দেখল ফজল।

—মকব<sub>ুল</sub> এদের সঙ্গে তাই না ? ফজল জিজ্জেস করল।

- —ঠিক ধরেছ।
- —কি⁻ত ওরা এল কি করে ?
- আমাদের জাহাজ অন্বসরণ করে ওরা এসেছে। আমরা ষেভাবে ভুবো পাহাড় পেরি-্রেছি, ওরাও ঠিক সেইভাবেই পেরিয়েছে।
  - —মকব্ৰলকে দেখেছো?
  - ত্র যে মাস্তুলটার ও'পাশে লড়াই করছে।

ফজল আর দাঁড়ালো না। সেইদিকে ছ্টলো। মকব্বল কিছ্ব বোঝবার আগেই ফ্রজল মকব্<sub>ন</sub>লের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। দু'জনের লড়াই শ্রুর্ হয়ে গেল। মকব্<sub>ন</sub>লের তুলনায় ফজলের হাত অনেক নিপ্রণ। ফজল বেশ সহজ ভঙ্গিতেই তরোয়াল চালাচ্ছিলো।

অলপক্ষণের মধ্যেই মকব্ল বেশ হাঁপিয়ে পড়লো। ফজলও হাঁপাচ্ছিল। একবার দম নিয়ে ফজল বললো — মর্দস্যদের দলে চ্কেছিলাম, শ্বে এই তরোয়াল চালানো শেখবার জন্যে। তারপর কপালের কাটা দাগটা দেখিয়ে বলল—এটার বদলা নিতে হবে তো।

মকব্<sub>ল</sub> কোন কথা না বলে তরোয়াল উ<sup>°</sup>চিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আবার লড়াই শ্রুর্ হল। প্রথম আক্রমণের মুথে ভাইকিং আর সুলতানের সৈনারা হকচকিয়ে গিয়েছিল কিত্ত আক্রমণের প্রথম ধারুটো কটিয়ে উঠতে তাদের বেশি সময় লাগল না। স্বলতানের বাছাই করা সৈন্য আর দুর্ধষ ভাইকিংদের হাতে জলদস্কারা কচু-কাটা হতে লাগল। ওরা পিছ্র হটতে লাগল। দ্ব'জন একজন করে নিজেদের জাহাজে পালাতে লাগল। এদিকে মকব<sub>ন</sub>ল ফজলের সঙ্গে লড়াই করতে-করতে হঠাৎ দড়িতে পা আটকে ডেকের ওপর

চিং হয়ে পড়ে গেল।। ফজল ওর ব্বক তরোয়ালটা চেপে ধরল। দ্ব'জনেই ভীষণভাবে হাঁপাচ্ছে তথন। দেখতে পেয়ে ফ্রান্সিস ছুটে এলো। ফললের হাত চেপে খরে বলল—ফজল, ওকে মেরে एक ना।

ফজল দাঁত চিবিয়ে বললো—আমি र्यान ना भारत, ७ जामास भारत ।

– তব্ব আমার অন্বোধ, ওকে ছেড়ে माउ।

ফজল এক ম,হ,ত ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল—বেশ। েতোমার কথাই রাখলাম।

ফজল তরোয়াল সরিয়ে নিলো। মৃত্যু-ভয়ে মকব্লের মুখটা কাগজের মত সাদা হয়ে গিয়েছিল। ও হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে যে ও বে°চে গেল, এটা ওর ব্রুঝতে



মকব,ল তলোয়ার উ°চিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সময় লাগল। কিছ্মুক্ষণ ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো ওদের দিকে। তারপর আন্তে-আন্তে উঠে বসল। ফ্রান্সিস ভাকলো —মকব্ল !

মকব্রল জিজ্ঞাস্কর দৃগিষ্টতে ফ্রান্সিসের দিকে তাকালো।

- এই জলদস্মারা কি তোমার বন্ধ্ব ? তুমি কি এদের সঙ্গে ফিরে যেতে চাও ?
- এখনও ভেবে দেখো, ওরা কিন্তু জাহাজ ছেড়ে দিচ্ছে।

সতিই জলদস্মারা তখন নিজেদের জাহাজে পালিয়ে যেতে চেন্টা করেছে। বাকি কয়েকজন গিয়ে উঠলেই জাহাজ ছেড়ে দেবে। মকব<sub>ু</sub>ল ভয়ার্ত চোখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকালো। বললো—না-না, আমাকে ঐ জাহাজে আর পাঠিয়ো না।

—কেন ? ফুন্সিস ব্যঙ্গ করে বললো—তোমার বন্ধ, ওরা । তোমার জন্যে সোনার ঘণ্টা উদ্ধার করে দিতে এর্সোছলো। এক সঙ্গেই যেমন এসেছো, ফিরেও যাও একসঙ্গে।

—ना-ना, ७ता আমাকে পেলে হাঙরের মুখে ছৢয়ড় ফেলে দেবে।

—হঃ । ফ্রান্সিস একট্র চুপ করে থেকে বললো—এবার আমার মোহরটা ফেরত দাও। মকব<sub>র</sub>ল কোমরবদ্ধনী থেকে একটা থলে বের করলো। থলে থেকে ফ্রান্সিসের সেই চুরি যাওয়া মনুদ্রাগন্নলো আর মোহরটা বের করে ফ্রান্সিসের হাতে দিলো। মোহরটা হাতে পেরেই ফ্রান্সিস আর ফজল মোহরটার ওপর ঝইকে পড়লো। মনোযোগ দিয়ে উলটো পিঠের দ্বীপ থেকে ফিরে আসার নক গাটা দেখতে লাগল।



'সোনার ঘণ্টা'র দ্বীপ থেকে ফিরে আসবার স্কুড়ঙ্গ পথের নক্সা

মকব্ল ক্রুর হাসি হেসে বললো —অন্য মোহরটা যদি পেতাম, তা'হলে এই সোনার ঘণ্টা তোমরা নিয়ে যেতে পারতে না।

—জানি। ফ্রান্সিস মোহরটা থেকে চোখ না সরিয়েই বললো।

জলদস্মাদের দল দ্রুত জাহাজ চালিয়ে সরে পড়লো। ওদের জাহাজ সম্বদ্রের দিগদেত মিলিয়ে যেতেই স্বলতান সোনার ঘণ্টা নামিয়ে আনার হ<sub>ু</sub>কুম দিলেন 🗈 সৈন্যরা সব দাঁড় জোগাড় করে তৈরি হতে লাগলো।

নীচে জাহাজে তখন যুদ্ধ চলছিল, তখন স্লতানের হ্কুমে মিশ্বীরা সোনার

ঘণ্টার গা থেকে পলেস্তারা খসাচ্ছিলো। এতক্ষণে পলেস্তারা খসানো শেষ হলো। সবই কাজ ফেলে ভেকে এসে ভীড় করে দাঁড়ালো। সে এক অপর্প দৃশ্য। প্রথর স্থালোকে সোনার ঘণ্টার গা থেকে এক চোখ-ধাঁধানো দ্বাতি বের্চ্ছে। বিসময়ে অবাক চোখে সবাই

অন্ধকার নামলো সোনার ঘণ্টার দ্বীপে, বালিয়াড়িতে, স্বদ্রে প্রসারিত সম্দ্রের ব্রুকে। দ্বীপের বালিরাড়িতে মশাল প**্তে** মিন্ত্রীরা কাজ করে চলেছে। কাঠের তক্তা জোড়া দিয়ে পিয়ে বিরাট একটা কাঠের পাটতেন তৈরি করা হতে লাগল। ঐ পাটাতনে রাখা হবে, সোনার ঘণ্টা। তারপর জাহাজের সঙ্গে বে<sup>°</sup>ধে নিয়ে যাওয়া হবে।

রাত গভীর তথন। আকাশে আধভাঙা চাঁদ। ফ্রান্সিসের চোথে ঘ্রম নেই। ডেকের ওপরে পারচারী করছে। কখনও দাঁভ়িয়ে পড়ে দেখছে মশালের আলোগ<sup>্</sup>লো কাঁপছে। ঠক্-ঠক্ পেরেক পোঁতা শব্দ উঠছে। মিশ্বীদের কথাবার্তাও কানে আসছে। কিন্তু ফ্রান্সিসের সেদিকে কান নেই। নিজের চিন্তায় সে ভূবে আছে। এত দ্বঃখ-কণ্টের পর সোনার ঘণ্টা যদিও বা পাওয়া গেল, কিন্তু সেটাকে নিজের দেশে নিয়ে যাওয়া হলো না 🖰 ফ্রান্সিস পাহাড়ী দ্বীপের চুড়োর দিকে তাকালো ! জ্যোৎস্না পড়েছে সোনার ঘণ্টার মস্ণ গায়ে। একটা মৃদ্ধ আলো চারিদিক বিচ্ছ্যুরিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে, ওটা যেন মাটিতে নেই । শ্রন্যে ভাসছে । স্বগ্নময় রহস্যেভরা এক অপাথিব সৌন্দর্যের আভাস । ফ্রান্সিসের মন বিদ্রোহ করলো। অসম্ভব! এমন স্কুন্দর একটা জিনিস, যেটাকে ঘিরে তার আবাল্যের স্বংন গড়ে উঠেছে, সেটা এভাবে শ্ব্র অর্থ আর লোকবলের জোরে স্বলতান নিয়ে যাবে ? আর ওরা তাকিয়ে দেখবে ? না, এ কখনই হতে পারে না। আপন মনেই ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকাল – না-না। যে করেই হোক, সোনার ঘণ্টা তারা নিজের দেশে নিয়ে যাবে। এতে যদি তাদের জীবন বিপন্ন হয় হোক।

পর্নাদন সকালেই ঘণ্টার মাপ অনুযায়ী একটা মন্ত বড় কাঠের পাটাতন তৈরি হলো । এবার সোনার ঘণ্টা নামিয়ে আনবার পালা। পাহাড়ের ঢাল, গায়ে যে ক'টা খাটো গাছ ছিল, তাতেই দাঁড়-দড়া বে°ধে কপিকলের মত করা হলো। তারপর সোনার ঘণ্টা বে°ধে ঝুলিয়ে নিয়ে আন্তে-আন্তে নামানো হতে লাগল। কিন্তু দড়ি-দড়ার কপিকল সোনার ঘণ্টার অত ভার সহা করতে পারল না। দ্ব'তিন জায়গায় দড়ি ছি'ড়ে গেল। একটা গাছ তো গোড়াস্কুধ উপড়ে গেল। পাহাড়ের ঢ়াল্কু গা বেয়ে সোনার ঘণ্টা ঢং — ঢং — শব্দ তুলে গড়িয়ে পড়লো বালিয়াড়ির ধারে। কয়েকজন ছে<sup>°</sup>ড়া দড়ি-দড়াস্<sub>দ্</sub>ধ ছিটকে মারা পড়লো। কিন্তু স্বলতানের সেদিকে স্রুক্ষেপ নেই। হ্রুম দিলেন, যে করেই হোক সোনার ঘণ্টা কাঠের পাটাতনের ওপর তুলতে হবে। আবার দড়ি-দড়া বে°ধে সবাই বহ<sub>ু</sub>কন্টে সোনার ঘ°টাটাকে কাঠের পাটাতনের ওপর তুলল। তারপর সেটাকে স্বলতানের জাহাজের পেছনে বে<sup>°</sup>ধে যাত্রা শ্রুর, হলো আমদাদ বন্দরের উদ্দেশ্যে।

মোহরের গায়ে যে নকশা আঁকা ছিল দেখে হিসাব করে ফ্রান্সিসই ফেরার পথের নিশানা বের করলো। জাহাজ দ্ব'টো চললো সেই পথ ধরে একটা অদভূত পাহাড়ের নির্দেশ দেওয়া ছিল নকশাটায়। সেই উ°চু পাহাড়টার নীচে একটা টানা স্কুড়ন্ন পথ। ফুর্ণন্সস হ্যারিকে যথন নকশাটা বোঝাল, হ্যারি বলল—তা'হলে এই স্কুজ পথটা দিয়েই তো আসা যেতো?

ফ্রান্সিস হাসলো। বললে – প্রথমতঃ এই স্কুড়ন্ন পথের খবর আমরা জানতাম না।

- —আর দ্বিতীয় কারণ ?
- আমার মনে হয়, ঐ পথ দিয়ে একটা জাহাজ এদিক থেকে ওদিকে যেতে পারে, কিন্তু ওদিক থেকে এদিকে আসতে পারে না।
  - —এ আবার হয় নাকি। হ্যারি অবাক হলো।
  - —প্রকৃতির বিচিত্র খেয়াল। ফ্রান্সিস হাসলো।

সন্ধোর সময় সেই উ°চু পাহাড়টার দেখা পাওয়া গেল। কাছে যেতে স্ফুঙ্গ পথটাও

দেখা গেল। একটা জাহাজ যেতে পারে, এমনি বড় পথ সেটা ফ্রান্সিসের অনুমানই ঠিক। সামনে রাত্রির অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যে সাড়ঙ্গ পথে ঢোকা বিপদ্জনক। স্থির হলো সকালের আলোর জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

পর্নাদন সকালে প্রথমে ফ্রান্সিসদের জাহাজটা ধীরে-ধীরে স্কুড্ঙ্গের মধ্যে চ্কুকলো। একট্র এগোতেই বাইরের আলো ম্যান হয়ে গেল। কেমন ছায়া-ছায়া হয়ে এল ভেতরটা। তব্ব মাথার ওপর ঝ'্কে পড়া ছাদ, দ্ব'পাশের পাথ্রে দেওয়াল দেখা যাচ্ছিলো। স্বুড়ঙ্গটা একটা জায়গার বাঁক নিয়েছে। খুব সতর্কতার সঙ্গে দেওয়ালে ধাকা না লাগিয়ে জাহাজটাকে বাঁক ঘ্রারিয়ে বের করে নিয়ে আসা হলো। বাঁক ঘ্রতেই এক অপ্র' দশ্য ! এদিকে ওদিকে থামের মত গোল এবড়ো-খেবড়ো পাথ্বরে 'দেয়াল থেকে উঠে ওপরের ছাদের সঙ্গে লেগে আছে যেন। সেগ্রলোর গায়ে নীলাভ দ্যাতিময় পাথরের ট্রকরো। ওপরের পাথ্রের ছাদেও কত বিচিত্র বর্ণের পাথর। সেই ছাদের গা বেয়ে কোথাও বা শীর্ণ ঝরণার মত জল পড়ছে। যেট্কু আলো স্ভুঙ্গের বাইরে আর্সাছল, তাই ন্বিগ্রেণত হয়ে জার্গাটার এক অপাথিব আলোর জগৎ রচনা করেছে। বিচিত্র বর্ণের মৃদ্ধ আলোর বন্যা যেমন। সবাই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ।গল

ভাইকিংদের মধ্যে দ্'-একজন হাতুড়ি নিয়ে এলো। হাতের কাছে এত স্কুদর রঙিন পাথর । পাথ্বরে থামের গায়ে-গায়ে সেই নীলাভ পীথরের বিলেক । লোভ সামলানো দায় । ওরা নিশ্চর থামগ্রুলো ভেঙে পাথর নিয়ে আসতো। কিন্তু পারলো না ফ্রান্সিসের জন্যে। ফ্রান্সিস চীৎকার করে বললো—কেউ থামগ্বলোর গায়ে হাত দেবে না।

ফ্রান্সিসের গম্ভীর দকণ্ঠদর সাড়ঙ্গটায় প্রতিধর্ননত হতে লাগলো ।

—কেন ? হাতুড়ি হাতে একজন ভাইকিং বললো।

— এই থামগ্রলো পাহাড়টার ভারসাম্য রক্ষা করছে। যদি কোন কারণে ভেঙে যার, সমন্ত পাহাড়টাই জাহাজের ওপর ভেঙে পড়বে।

সবাই বিপদের গ্রেড্টা ব্রালো। অগত্যা চেয়ে-চেয়ে দেখা ছাড়া উপায় কি? সবাই নিঃশব্দে সেই অপূর্ব স্বন্দময় জগতের রূপ দেখতে লাগলো। জাহাজ এগিয়ে চললো।

একসমর স্বৃড়ঙ্গের ওপাশে আলো ফ্র্ট উঠল। স্বৃড়ঙ্গ শেষ হয়ে আসছে। স্বৃড়ঙ্গের মুখ ছেড়ে জাহাজটা বাইরের রৌদ্রালোকিত সম্বদের ব্বকে আসতেই সবাই আনদের হই-চই করে উঠল। ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল — কিছ্ব লক্ষ্য করেছিলে?

**一**fo ?

— স্বড়ঙ্গটা ভেতরের দিকে একটা অদভ্বত বাঁক নিয়েছে। এ'পাশের কোন জাহাজই সেই বাঁক পেরোতে পারবে না।

– হ°্যা, এটা সতিট্ অস্ভ্ৰত ব্যাপার।

পর-পর স্বলতানের জাহাজ আর 'সোনার ঘণ্টা' বসানো কাঠের পাটাতনটাও স্বড়ঙ্গ পেরিয়ে চলে এলো। আবার চললো জাহাজ শানত সমন্দ্রের ব্লুক চিরে আমদাদ বন্দরের

সবাই নিশ্চিত্ত। যাক, অনেকদিন পরে আবার মাটির ওপর পা ফেলা যাবে। ভাই-কিংদের কাছে আমদাদ বিদেশ। তব, হোক বিদেশ, মাটি তো! সলতালের আদেশে

মিশ্রীরা এর মধ্যেই বড়-বড় চাকা বানাতে শ্রু করেছে। সোনার ঘণ্টা বসানো পাটাতনটা চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত। চাকা লাগাতে পারলে কোন অস্ববিধে নেই । ঘোড়া দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া যাবে । চাকা বানানোর কাজ চলছে প্রুরো দমে। জাহাজের সবাই খ্রিসতে মশগ্লে।

কিন্তু ফুর্নিসসের চোখে ঘুম নেই। শুধু হ্যারিই ওর একমাত্র সমব্যথী। গভীর রাত্রে ভেকের ওপর দ,'জনে দেখা হয়। সোনার ঘণ্টার দিকে আঙ্গনে দেখিয়ে ফ্রান্সিস বলে —জানো হ্যারি, ওটা আমাদের প্রাপ্য, স্বলতানের নয়।

- কিন্তু উপায় কি বলো !
- উপায় বিদ্ৰোহ।
- –সে কি! হ্যারি চমকে তঠে।

ফ্রান্সিস ডেকে অচ্ছিরভাবে পায়চারী করতে-করতে বলে – কালকে রাত্তিরে কয়েকজন ভাইকিংকে নিয়ে এসো। স্লতানের সৈন্যদের একট্ কায়দা করে হার স্বীকার করাতে হবে। তারপর সোনার ঘণ্টা নিয়ে আমরা দেশের দিকে পাড়ি জমাবো।

- —স্বলতানের সৈনারা কিন্তু সংখ্যার আমাদের প্রায় নিবগুণে।
- হ্যারি, আমি সব ভেবে রেখেছি।

ু পরের দিন গভীর। রাত্রে ফ্রান্সিসের ঘরে সভা বসলো। কয়েকজন বিশ্বস্ত ভাইকিং এলো। কিভাবে বিদ্রোহ হবে, স্কৃতানের সৈন্যদের কিভাবে বোকা বানানো হবে, এসব কথা ফ্রান্সিস কিছ্ ভাঙলো না। শুধু ওদের মতামত চাইলো। দু'জন বাদে সবাই ফ্রান্সিসকে সমর্থন করলো। সেই দুজন বললো – যাদ বিদ্রোহ করতে গিয়ে আমরা হেরে যাই, স্লুলতান আমাদের স্বাইকে মেরে ফেলবে। কারণ ওর কাছে আমাদের ৰাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

ফ্রান্সিস বলল – কথাটা সতা! কিন্তু এ ছাড়া আমাদের উপায় কি? একবার আমদাদের রাজপ্রাসাদে সোনার ঘণ্টা নিয়ে যেতে পারলে আমরা কোনদিনই ওটা উন্ধার

শেষ পর্যনত ন্থির হল, অন্য ভাইকিং ক্ষ্বদের সঙ্গে কথা বলে সিন্ধানত নেওয়া হবে। করতে পারবো না। কিন্তু ফ্রান্সিসের কপাল মন্দ। এ-কান সে-কান হতে হতে কথাটা স্বলতানের কানে গিয়েও উঠলো। স্বলতান সঙ্গে-সঙ্গে সমশ্ত ভাইকিংদের কাছ থেকে তরবারি কেড়ে নেবার হ্রকুম দিলেন। তারপর নিরুত্ব ভাইকিংদের জাহাজের নীচের কেবিনে বন্দী করে রাখা হল। সেনাপতি আর তার দলের লোকেরাও বাদ গেল না। স্বলতান বোধহয় কাউকেই বিশ্বাস করতে পার্রাছলেন না। ফ্রালিসসের বিদ্যোহের পরিকল্পনা সমস্ত ভেতেত গেল।

তখনও সূর্য ওঠেনি। আবছা অন্থকারের মধ্য দিয়ে দুরে আমদাদের দুর্গ-চুড়া দেখা সূর্য উঠল। চারিদিক আলোয় ভেসে গেল। আমদাদ বন্দরের জাহাজ, লোক-জন, দুর্গের পাহারাদার সৈন্য সব স্পন্ট হলো। বন্দর আর বেশি দুরে নেই।

জাহাজ দ্ব'টো বন্দরে ভিড়লো। কিন্তু এ কি হলো? জনসাধারণের মধ্যে সেই আনন্দ উল্লাস কোথায় ? কই কেউ তো দ্লতানের জয়ধর্বান দিচ্ছে না। দলে-দলে ছ্রটে আসছে না, সেই আশ্চর্য সোনার ঘণ্টা দেখতে? সবাই যেন পর্তুলের মত নিম্পৃহ চোখে তাকিয়ে দেখছে স্বলতানের জাহাজ তীরে ভিড়লো, পেছনে সোনার ঘণ্টার পাটাতন, তারপর ভাইকিং-দের জাহাজ।

স্কৃত্যন আর রহমান রাজপথ দিয়ে ঘোড়ায় চললেন রাজ-প্রাসাদের দিকে। পেছনে হাতে দিড় বাঁধা ভাইকিংদের দল। তাদের দ্ব'পাশে খোলা তরোয়াল হাতে সৈন্যরা ঘোড়ায় চড়ে চলেছে। তাদের পেছনে সোনার ঘণ্টা টেনে নিয়ে আসছে আটাট ঘোড়া। চাকা বসানো পাটাতন গড়গাড়িয়ে চলছে। এত কাণ্ড সব, তব্ব রাদ্যার দ্ব'পাশে দাঁড়ানো আমদাদবাসীদের মধ্যে কোন উত্তেজনা নেই। সৈন্যরা প্রতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে। এসব স্বলতানের রাগ রেড়েই চললো। এর মধ্যে যে একটা কাণ্ড ঘটে গেছে, সেটা স্বল্যন বা ভাইকিংরা কেউই জানতো না। ফ্রান্সিস আর তার বন্ধুরা ভাইকিং রাজার জাহাজ নিয়ে পালিয়ে আসার কয়েকদিন পরে ভাইকিংদের রাজা মন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সম্বুদ্রপথে যাতা দ্বর্ করেন। রাজার সঙ্গে ছিল দ্ব' জাহাজ ভরতি সৈন্য। তারা ফ্রান্স্সিদের খোঁজ করতে-করতে এই আমদাদ-নগরে এসে উপস্থিত হল। তখন স্বল্যনের সঙ্গে বাছাই করা সৈন্যরা চলে গেছে। ভাইকিংদের রাজা খ্ব সহজে য্বদ্ধ করে দখল করে নিলেন। এবার স্কৃত্যনের আর ভাইকিংদের রাজা

যোদন স্বলতান সোনার ঘণ্টা নিয়ে ফিরলেন, সৌদন রাস্তার দ্ব'পাশে দাঁড়ানো লোকজন আর স্বলতানের সৈন্যদের আগে থেকেই সতর্ক করে দেওয়া হল — সবাই যেন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। স্বলতান যেন ঘ্ণাক্ষরেও ব্রঝতে না পারেন, আমদাদ শহর বিদেশীরা দখল করে নিয়েছে। তাই সোদন কোথাও না ছিল উত্তেজনা, না ছিল উল্লাস। স্বলতানের প্রত্যেকটি সৈন্যের পেছনে দাঁড়িয়ে তাদের পিঠে তরোয়াল ঠেকিয়ে ভাইকিং সৈন্যরা আত্মগোপন করে ছিল। কেউ যেন ট্ব শব্দটি না করে। ভাইকিংদের রাজা চাইছিলেন — স্বলতান যেন আগে থাকতে কোনো বিপদ আঁচ করে পালাতে না পারেন।

রাজপথ দিয়ে চলেছেন স্কুলতান। পেছনে বন্দী ভাইকিংরা। তারও পেছনে সোনার ঘণ্টা। প্রাসাদের কাছে এসে স্কুলতান দেখলেন, প্রাসাদের প্রধান ফটকের কাছে একটা মণ্ড তৈরি করা হয়েছে। সেখানে মণ্টী ও প্রধান-প্রধান অমাতারা বসে আছেন। মাঝখানে স্কুলতানের সিংহাসন, সেটা ফাঁকা। তার পাশে একটা সিংহাসনে বেগম বসে আছেন। স্কুলতান এগিয়ে চললেন।

হঠাৎ বেগম সিংহাসন থেকে নেমে এসে রাজপথ দিয়ে স্লুলতানের দিকে ছুটে আসতে লাগলেন। কারা যেন তাঁকে বাধা দেবার চেণ্টা করলো। কিন্তু ততক্ষণে বেগম অনেকটা চলে এসেছেন। স্লুলতান স্পণ্ট শ্লুনলেন, বেগম চীৎকার করে বললেন – পালাও, পালাও ভাইকিংরা এদেশ দখল করে নিয়েছে।

কিন্তু বেগম কথাটা আর দ্ব'বার বলতে পারলেন না। তার আগেই ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা বর্ণা বিদ্বাংবেগে ছ্বটে এসে তাঁর পিঠে চ্বকে গেল। বেগম রাজপথের ওপর হ্বমড়ি খেরে পড়ে গেলেন। স্বলতান ঘোড়া থেকে নেমে ছ্বটে গিয়ে বেগমের ম্বখের ওপর ঝ্বকৈ পড়লেন। বেগম ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন – পালাও –

আর কিছ্ব বলতে পারলেন না। তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

ততক্ষণে স্বলতানের সৈন্যদের সঙ্গে ভাইকিং সৈন্যদের যুন্ধ শ্রুর হয়ে গেছে। সাধারণ মান্বেরা চীংকার করতে-করতে যে-য়েদিকে পারছে, ছুটে পালাতে শ্রুর করেছে। ব্যাপার বনেথে ফ্রান্সিসরা তো অবাক। তারপর ওরা সব ব্রুতে পারলো। ভাইকিং সৈন্যরা ছুটে এসে ওদের হাতের দড়ি কেটে দিলো। তরোয়াল হাতে নিয়ে ফ্রান্সিস আর তার বন্ধরা যুন্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো। স্বলতানের সৈন্যরা প্রাণপণে যুন্ধ করতে লাগল। কিন্তু দুধর্য সৈন্যদের সঙ্গে তারা কিছুতেই এটি উঠতে পারছিলো না। প্রচণ্ড যুন্ধ চললো। স্বলতান নিজেও তথন যুন্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তাঁর নিপ্রণ তরোয়াল চালনায় বেশ কয়েকজন ভাইকিং ঘায়েল হলো। যুন্ধের এই ডামাডোলের মধ্যে ভাইকিং সেনাপতি আর তার অন্ব

য্দ্ধ করতে-করতে ফ্রান্সিস হঠাৎ দেখলো, স্বলতান রক্তমাখা খোলা তরোয়াল হাতে ঠিক তার সামনে দাঁড়িয়ে। ফ্রান্সিস তরোয়াল উ চিয়ে হাসলো। বললো — স্বলতান, আমি এই দিনটির অপেক্ষাতেই ছিলাম। স্বলতান সে কথার কোন জবাব না দিয়ে উন্মত্তের মত ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ফ্রান্সিস খ্ব সহজেই সে আঘাত ফিরিয়ে দিয়ে পালটা আক্রমণ করলো। শ্বর হলো দ্বজন নিপ্ব ষোদ্ধার ষ্বদ্ধ।

यः प চললো। দ্ 'জনের নাক দিয়ে ঘন-ঘন শ্বাস পড়ছে। দ 'জনেই দ জনের দিকে

কুটিল চোখে তাকাচ্ছে। আঁচ করে নিচ্ছে, কোন দিক থেকে আক্রমণটা আসতে পারে। একসময় স্বতানের আক্রমণ ঠেকাতে-ঠেকাতে ফ্রান্সিস মঞ্চের সি°ড়িতে পা রেখে ওপরে উঠে গেল। পরক্ষণেই शानगे व्याक्रमन कत्रत्ना । मूनगान এक পা এক পা করে সি<sup>°</sup>ড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগলেন। হঠাৎ ফ্রান্সিসের পর-পর, কয়েকটা তরোয়ালের আঘাত সামলাতে গিয়ে সি<sup>°</sup>ড়িতে পা পিছলে পড়ে গেলেন। পঞ্রে গেলেন কয়েকটা সিণ্ড্র নীচে। ঠিক তখনই চাকাওয়ালা কাঠের পাটাতনটায় করে সোনার ঘণ্টাটা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। হঠাৎ একটা চাকা গোল ভেঙে। ঘোড়াগ্নলো টাল সামলালো, কিতু সোনার ঘণ্টটা রাজপথে পড়ে ঢং — ঢং শব্দ তুলে কয়েকপাক গড়িয়ে গেল। স্কলতান ঠিক তখনই মঞ্জের সি ভিটা থেকে ওঠবার চেণ্টা করছিলেন। কিন্তু উঠতে আর পারলেন না। সোনার ঘণ্টা গড়িয়ে স্বলতানের ওপর গিয়ে



স্বলতান পা পিছলে পড়ে গেলেন।

পড়ল। স্লতান আর্ত-চীংকার-করে দ্ব'হাত তুলে সোনার ঘণ্টাটাকে ঠেকাতে গেলেন,

কিন্তু অত ভারী নিরেট সোনার ঘণ্টা — পারবেন কেন! সির্নিড়র সঙ্গে পিষে গোলেন চ একটা মর্মনিতক চিংকার উঠল। ধারে-কাছের সকলেই ছুটে এলো। এই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনার ফ্রান্সিসও বিমৃত্ হয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে এলো। কিন্তু ততক্ষণে স্কলতানের রন্তাপন্ত দেহ বারকরেক নড়ে স্থির হয়ে গেছে। স্কলতান মারা গেছেন।

ফ্রান্সিস! ভাক শ্রুনে ফ্রান্সিস মঞ্জের দিকে তাকালো দেখলো বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। সঙ্গে ভাইকিংদের রাজা। দ্ব'জনেই মিটিমিটি হাসছেন। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি মঞ্জের দিকে এগিয়ে গেল। রাজা বললেন – তুমি ভাইকিং জাতির মুখ উষ্জ্বন করেছো।

—তব্ — ফ্রান্সিসের বাবা বললেন, জাহাজ চুরির অপরাধটা ?

রাজা বললেন — হাাঁ, শাস্তিটা তো পেতেই হবে, এই রাজত্বের শাসনভার তোমাকে দিলাম।
ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি বলে উঠল — দোহাই, ঐ-টি আমি পারবো না। জাহাজ চালানো,
ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করা, তরোয়াল চালানো, এসব এক জিনিস, আর একটা রাজত্ব চালানো,
সে অন্য ব্যাপার। বাঁদ অভ্য দেন তো একটা কথা বলি, এই রাজত্বের ভার ফজলকে দিন চ

- —কে ফজল ?
- আমার বন্ধ; । সর্বাদক থেকে ফজলের মত উপযুক্ত আর কেউ নেই। সে এই দেশেরই মান্ধ। যাদের দেশ, তারাই দেশ শাসন কর্ন, এটাই কি আপনি চান না ?
  - নিশ্চয়ই চাই। বেশ! ভাক ফজলকে।

ফ্রান্সিস চারিদিকে তাকিয়ে ফজলকে খ্রজলো। কিন্তু কোথাও তার দেখা পেলা না। ফ্রান্সিস বললো – ফজল এখানেই আছে কোথাও; আমাকে সময় দিন, ওকে খ্রজ বের করব।

– বেশ, রাজা সম্মত হলেন।

ফ্রান্সিস দেখলো যুন্ধ থেমে গেছে। সুলতানের সৈন্যদের বন্দী করা হচ্ছে। সুলতানের মৃতদেহ ঘিরে শোকার্ত মান্বের ভীড়। ফ্রান্সিসের ভালো লাগছিল না এসব। নাঃ আবার বেরিয়ের পড়তে হবে। মাথার ওপরে অন্ধকার ঝোড়ো আকাশ, পায়ের কাছে পাহাডের মত উচু টেউ আছড়ে পড়ছে, উন্মত্ত বাতাসের বেগ — জীবন তো সেখানেই।

ফ্রান্সিস পারে-পারে রাজার কাছে গিয়ে বললো — এবার একটা ভাল জাহাজ দেবেন ? রাজা সবিস্ময়ে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন — কেন ?

- —আফ্রিকার ওঙ্গালির বাজারে যাব—
- আবার ?
- চোথে না দেখলে বিশ্বাস হবে না ফ্রান্সিস উৎসাহের সঙ্গে বলতে লাগল 'কি বিরাট হীরে! কি চোখ ধাঁধানো আলো ছিটকে পড়ছে!

ক্রান্সিসের আর বলা হলো না। পেছন থেকে বাবার গম্ভীর কণ্ঠস্বর শ্বনতে পেল এখান থেকে আমার সঙ্গে সোজা বাড়ি ফিরে যাবে।

এই অন্তের পরবর্তী ফ্রান্সিস পর্ব – হীরের পাহাড় ৮'০০, মুক্তোর সম্দ্র ১০'০০, তুষারে গাস্ত্রধন ১০'০০, রুপোর নদী ১০'০০, ফ্রান্সিস সমগ্র ৩০'০০





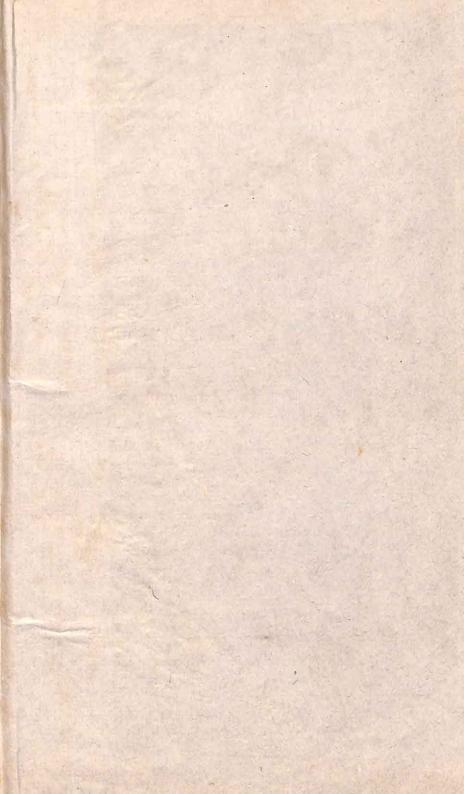

